উঠিত। পায় শক্তিতে আঞ্জিতে বৈত্যের মত। ত্না কোনাল চালাইর। লে বাড়ীর পাশে একটা ছোট গড়ে কাটিয়াছে, গড়েটির পা ডুর উপর তরীতরকারী কলা—আম জাম কাঁঠালের গাছে ভরিয়া তুলিয়ুর্ভি, বৃক্ষণিশু তাহার অনেক। কিন্তু এই হেনার চারাটি ভাহার কাছে যেন শত প্রের মধ্যে একমাত্র কয়া।

সেদিন সবেমাত্র পাহর অতির্থ-নেশাটি পুরিয়া আসিয়াছে ; মূহ মূহ্ নাক্ ডাকিতে শুরু করিয়াছে, এই অবদরে একটা ছভিক্ষপীভ়িত কল্পানার বাছুর বেশিথা হইতে আসিয়া সরস সকুর গাছটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মেধা নাই, কিন্তু বোধ-শক্তি আছে, সে অজ্ঞান কিন্তু অভিজ্ঞতাকে সে ভোক্ত না। গরু-ছাগল সমত্বপালিত গাছ চিনিতে পারে এবং সেগুলিকে অতি ক্রক্ত ধাইয়া সরিয়া পড়ে; কিন্তু এ বাছুরটা এত ছুর্মল এবং ছেনার চারাটির রুস এত মধুর যে, সে খাইতেছিল অতি ধীরে ধীরে। গাছটাকে খাইয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে এমন সময় পাহর ঘুম ভালিয়া গেল। হঃবে, ক্লেভে, হৃদান্ত পাত্ন প্রথমটা যেন মৃক হইয়া গেল। সম্ম বুমভান্সা লাল চোথ বিক্ষারিত্য করিয়া দে কয়েক মুহূর্ত্ত গাছটা ও বাছুরটার দিকে চাহিয়া রছিল। তারপুর অক্সাৎ প্রচণ্ড রাগে বৃদ্ধিবিবেচনা সব হারাইয়া ফেলিয়া পাকা বাঁশের লাঠিখানা টানিয়া লইয়া ঝাড়িয়া দিল বাছুৱটার উপর। বাছুরটার এতক্ষণে বোধশক্তি জাগিয়াছিল, তুর্বল দেহে সে ছুটিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু লাঠিখানা হইতে বাঁচিবার মত দূরত্ব অতিক্রম ক্ষিবার পূর্কেই লাঠিথানা অংশিয়া পড়িল কোমরের পাশে—পিছনের একথা**র**িনায়ের উপর। *হরে* সঙ্গে বাছুরটা একটা অতি কাতর শব্দ করিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

পাছর রাগ তবু গেল না। বাছুরটার বেদনাবিক্ষারিত বড় বড় কালো চোধ ছুইটার সম্থে লাঠিগাছটা বার বার ঠুকিয়া বলিল—ওঠ শালা ওঠ! আবার কলা ক'রে পড়ে আছে দেখ। ওঠ! লাঠির ডগাম ে। চা দিয়া বুছুরটাকে আবারবেশ ঠালগ্রদিল। ্ৰ ভাষবিহল জীবটা থার ক্ষেক বাকী পা তিনটা আছড়াইয়া উঠিবার একটা রার্থ চেটা ক্রিলে কিন্তু পারিল না। নিরুপায়ে একটা গভীর দীর্ঘশাস ফেলিয়া আবার সে নির্ভিন্ন দেহে নিশ্চেই হইয়া এলাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাঁতা ঘন আলোকনের বার ক্ষেক ক্লাপিয়া উঠিল; সে কম্পিত আলোকনের চাপে চোথের কোন হইতে অফ্রুর ত্ইটি ছার্থ, ধারা গড়াইয়া বাহির হইয়া আগিল। ক্ষেকটি বিন্দু চক্ষুপজ্ববের দীর্ঘ রেইমের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত লাগিয়া বহিল। পশুটার দিকে পাছ চাহিয়া ছিল স্থির দৃষ্টিতে।

্ পান্থ দাস নিষ্ঠ্র প্রকৃতির লোক। অত্যন্ত রুচ—মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠ্রী।

ক্ষুধার কথার সে মান্থবের অপমান করে, চুই চারি কথার পরেই সে লাঠি

চালীইয়া বসে। আহত মন্তক, মান্থবের রক্তাক্ত মুখ সে অনেক দেখিয়াছে।

কিন্তু আজ ওই জীবটার চোখের জল দেখিয়া অক্সাৎ সে বিচলিত হইয়া
পড়িল। হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া অন্তুত দৃষ্টিতে সুসক্ষোচে বাছুরটার
গায়ে হাত দিল।

অভিচর্মনার পশু-শাবক। গান্তের রোঁয়াগুলি পর্যান্ত অধিকাংশই উঠিয়া গোরাছে। বিরল রোমগুলির উপরেই মাঝে মাঝে তাহার মায়ের সম্পেহ লেহনের চিহ্ন চিক্ হবা ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের ত্থের শেষ ফোটাটি পর্যান্ত গৃহত্তে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষার জালায় কল্পালার বাছুরটা ওই ঘনসবুজ নরম গাছটির উপর মুখ বাড়াইয়াছিল; মুখের পাশ বাহিয়া সবুজরস-মিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে; কয়েকটা পাতা এখনও গোটাই রহিয়াছে। পাছ গুটিরে ধীরে সেহভরেই বাছুরটার পাজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল।

ৰাছুৱটা ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল; বড় কালো চোথের অসহায় ভয়ার্ত্ত দুষ্টিও কাঁপিতেছিল। থাকিতে থাকিতে দে জ্বিভ দিয়া পাহুর হাত কাটিতে অপুরুজ ক'রল।

পারুর চোখা অকমাৎ সঞ্চল হইয়া উঠিল। বিশী ভাল করিয়া নাড়িয়া-

চাড়িয়া দেখিল, বাছুরটার পিছনের পা থানা একেবারে ভালিয়া গিয়াছে।
পাছর মনে পড়িয়া গেল,—ভাহার বাবা দারোগার কাছে প্রচ্ঞ নির্যাতকে
নির্যাতিত হইরা সামান্ত কয়েকটা আখাসের কথার হাসিচ্ট ইন অলগতা
প্রকাশ করিয়াছিল। সে আপনার পিঠে হোত দিল। চামড়া জমাট বাধিয়া
লয়া টানা চলিয়া গিয়াছে পিঠের ক্ষক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।
একটা নয়—একটার পর একটা ি সারি পারি। পালর প্রকাণ্ড প্রশন্ত
পিঠের কালো চামড়ার উপর গাচ্তর কালো রঙের লখা টানা সারি সারি

বেতের দাগ।

বছদিন পুর্বের ক্থা। বাংলা তের শো তের দাল: জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা।

পাছর বয়স তথন বার-তের বৎসর। সে তথন স্থুলের ছাত্র। হাকিম অথবা উকীল হইবার কিছা লেখাপড়া শিথিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িবার সাধ পাছর ছিল কিনা সে কথা পাছর মনে নাই। তবে স্থুলে সে শান্ত শিষ্ট বোকা ছেলে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ পোট্টমাটারটকে তাহার বড় ভাল লাগিত— এমনই একটি পোট্টমাটার হইবার সাধ মধ্যে মধ্যে তাহার হইত।

পাহর বাপের ছিল জাতীয় ব্যবসা, বেনেতী মশলার দোকা । বড় ভাই জীবন বাপের সঙ্গে দোকান দেখিত (বিচাকেনা মল ছিল না। প্রামধানি বৃদ্ধিত্ব প্রাম। পোষ্টাপিস, সাবরেজেষ্ট্রী আপিস, হাইস্কুল আছে, থানা পাহ্নদের বাড়ীর একেবারে সামনে; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার এপারে পাহ্মদের বাড়ী, ওপারে থানা। থানার জমানার মধ্যে সংগ্র তামাক থাইতে আসিত। বাপ বিলিত বন্ধু লোক। কিন্তু বন্ধুলোক একদিন বিগড়াইয়া বিলিন রাজে খুন বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী ধনা মহাজন নাকু দন্ত অক্সমাৎ একদিন রাজে খুন

হইয়া গেল। নাকু দত্ত ক্বপণ অর্থশালী লোক ছিল, সোনা ক্রপার অলকার বাধা রাখিন্ব। চড়াম্বদে মহাজনী কারবার করিত। নাকু দত্তের বাড়ীর এক দিকে পান্তর ব্যুপ শুমাদাসের দোকান ও বাড়ী, অন্ত পাশে মাধ্ব ময়রার বাড়ী, সামনে ডিখ্রীক্ট বোর্ডের রাক্লার ওপারে প্লিশের আন্তান—থানা। নাকু দত্ত সংসারে একা মাহ্বয়। স্ত্রী অনেকু পুর্বেই মারা গিয়াছিল। তিনটি কন্তার সকলেই থাকিত স্বামীর খরে, নাকু দত্ত সম্মুখের থানার তরসায় রাজার ধারের বারান্দার শুইয়া থাকিত নিন্তিন্ত নির্ভার। সেদিন সকালে দেখা গেল নাকু দত্ত দোকানের বারান্দা হইতে গড়াইয়া রাজার উপরে পড়িয়া আহে, আতকবিক্টারিত নিজ্লাক দৃষ্টি, তাহার গলার নলীটা কে বা কাহারা ছইজাগে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বিছানাটা রক্তাক্ত, ফোয়ারার মত রক্তের ফিনকিতে দেওয়ালটাও রক্তাক্ত। নাকুর দেহের পাশে রাজার খানিকটা অংশের ধূলা কাদার মত জ্বমাট বাধিয়া গিয়াছে। নাকুর দরজা ভালা, ঘরের জিনিষপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, বন্ধকী সোনা রূপার অলকারের নাকি এক টুকরাও নাই।

শাকু দত্তের মৃতদেহের সে বীভৎস রূপ আজও পাস্থর মনে আছে। জীবনে বিভীষিকার মধ্যৈ একমাত্র নাকু দত্তের মৃতদেহের স্মৃতি এবং স্থা। বালক পাস্থ সেদিন অঝোর ঝোরে কাঁদিয়াছিল। ভরে ছুংখে তাহার কচি মন ছুরস্থ আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যায় তাহার বাপকে যথন থানায় ধরিয়া লইয়া গেল তথন নাকু দত্তের জন্ম ছুংখ এক মৃহুর্ত্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অসহনীয় আতক্তে সে অধীর হইয়া উঠিল।

'খুন করিলে খুন দিতে হয়', যে খুন করে তাহাকে কাঁগী কাঠে ঝুলিয়া খুন হইতে হয়। প্রতিমূহর্তে নাকু দতের ছিন্নক চ দেহের পাশে সে তাহার বাপের দেহ ক্রীতিত ঝুলানো দেখিতে পাইল। বালকের কল্লনা সে দেহখানাকে • ছলিতে শ্রাস্ক'দেখিতে পাইল। সমগুরাত্তি তাহার ঘুম হইল না।

প্রদিন স্কালে পুলিশ আসিয়া তাহালের বাড়ীর সমস্ত জিনিবপত্র

ছড়াইয়া তছনছ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। এমন কি খরের মেঝে বাড়ীর উঠান পর্যান্ত খুঁজিয়া বাড়ীটাকে চবা মাঠে পরিশত করিয়া ফেলিল। কিছু, তবু পায়ু থানিকটা আখন্ত হইল—নাকু দত্তের সোনা রূপার এক কণাও তাহাদের বাড়ীতে পাওয়া গেল না। তবে তাহার বাবা খুন করে নাই। আরও আখন্ত হইল যথন পুলিশ তাহার বাপকে ছাড়িয়া নিয়া গেল।

শ্রামাদাস শুর হইয়া নতমুখে বসিয়া ছিল—চোখ দিয়া কেবল ফে টা কিটা কল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

৵পান্থর মনে বার বার একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল, বাবা, তোমাকে মেরেছে? কিন্তু আমাদাসের এই মৃতির সন্মুখে তাহার সে প্রশ্ন মৃক হইরা গেল। সে মাধব ময়রার বাড়ীও একবার ঘুরিয়া আসিল। মাধবকেও পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীর অবস্থাও ঠিক তাহাদের বাড়ীর মতই হইয়াছে। মাধবও ঠিক তাহার বাপের মত বিদ্যা আছে। সেও কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার বাবার মত নীরবে নয়, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। ওদিকে ধানায় গভার হাড়িকে ধরিয়া আনিল। সোনা রূপার চাকাই কারিগরকে, কাল সয়ৢয়ায় আনিয়াছে—আজ এখনও ছাড়ে নাই। পায় ইাপাইয়া উঠিল। এই অবস্থার মধ্যে স্থলে যাওয়া হয় নাই—অকস্মাৎ অসময়ে সে বই লইয়া য়ৢলে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানে অবস্থা হইল আরও অসহা।

সহপাঠীরা প্রশ্নে ব্যঙ্গে শ্লেষে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিন 📧

- किरम क'रत थ्न कंतरल १ छूती निरंश ना कृत निरंश १
- —তুই জেগে ছিলি পাতু १
- -হাারে পেনো, তোর বাবা দালানবাড়ী করবে কবে রে ?

পাম পাগলের মত ছেলেটার ঘাড়ের উপর লাফ দিয়া পড়িল। ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল ক্লাসেই; ওদিকে মাষ্টার পড়াইতেছিলেন, এদিকৈ এঠঃসলিলা ফক্কর মত মৃত্র্বরে এই আর্লিটিনা চলিতেছিল। অক্সাৎ পাছর এই উন্মন্ত আক্রমণ দেখিয়া মাষ্টার ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। মার
 থাইয়াছিল আক্রান্ত ছেলেটাই, কিন্তু আঁ আঁ করিয়া কাঁদিতেছিল পাছ । বিচার
 করিবার প্রয়োজন ছিল না, বিচারক স্বচক্ষেই সমন্ত দেখিয়াছেন, তিনি পাছর
 করিবার প্রয়োজন ছিল না, বিচারক স্বচক্ষেই সমন্ত দেখিয়াছেন, তিনি পাছর
 করিবার প্রয়োজন ছিল না, বিচারক স্বচক্ষেই সমন্ত দেখিয়াছেন, তিনি পাছর
 কাঁড়াইল, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিল না—ছুটিয়া কুল হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া
 আসিল। বাকী দিনটা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সন্ধায় যখন সে বাড়ী ফিরিল
 তখন তাহাদের ছ্রারে কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামাণ্যাসের আবার
 তলব পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পর ডাক পড়িল বড় ভাই জীবনের। তারণর
ভাহার মা। মায়ের পর পাছর বড়াদিদি চাক। সব শেষে—সে।

ভাষাদাস একটা থামের সঙ্গে আবদ্ধ। বড়ভাই জীবনও তাই। তাহার
মা জমাদারের পা ধরিয়া কাঁদিতেছে। দিদি চারু নাই, দারোগাবার তাহাকে
ঘরের মধ্যে প্রশ্ন করিতেছে। দরজা বন্ধ। পান্ধ ভাবিত চোথে সকলের
দিকে চাহিয়া বহিল।

জমাদার খ্রামাদাসকে প্রশ্ন করিল, করুল করবি কি, না ?

• ঠিক এই সময়ে ফিরিয়া আসিল পাছর বড়দিদি চারু। চারুর অবস্থা দেখিয়া সৈ শিহরিয়া উঠিল। তাহার মা মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চাক অন্দরী মেয়ে; গোলাপ ফুলের মত তাহার গায়ের রঙ। এক পিঠ ঘন কালো চূল; দেহভঙ্গিমা গঁরল দীঘল। চারুর রূপ একবর্ণ অতিরঞ্জন নয়, শ্রামাদাস ও তাহার স্ত্রী কঞ্চাকে চুর্ল ত সম্পদের মত ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। চারু টলিতে টলিতে আসিয়া মায়ের কোলের কাছে অবশ দেহে লুটাইয়া পড়িল; মা মেয়েকে বুকে টানিয়া লইল। এতক্ষণে চারুর চুই চোঝ হুইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। পাছর মনে হইল—চারুকে বোধ হয় পায়ে দড়ি বাধিয়া হেঁট মুখে এতক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। শরীরের সমস্ভ রক্ষ তাহার মুখে আসিয়া জমিয়াছে, চোঝ

ছইটাও গাঢ় লাল— উদ্ৰান্ত দৃষ্টি, কাপডচোপড় বিশৃষ্থল—মাধার চুল বিপর্যন্ত, মুথে চোথে চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাছর ইচ্ছা হইল, দারোগা জমাদারের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে—ও গোদারোগাবাবু—জমাদার বাবু—পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও গো দিবিয়া ক'বে বলছি—আমরা কেউ কিছু জানি না। ভগবানের দিবিয়া

সে চাকর মুখের দিকেই চাহিন্না ছিল। অকুমাৎ একটা ভীষণ চীৎকারে সৈ চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, থামে আবদ্ধ তাহার বাপ আমাদান পশুর মত এই চীৎকার করিয়া থামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেটা করিতেছে। অন্তুত তাহার চোথের দৃষ্টি; গোটা চোথ ঘৃইটাই যুেন্
ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। অমাদার নীরবে হাতের বেতথানা আমাদানের পিঠের উপর চালাইতেছে। আঘাতের পর আঘাত।

কেমন করিয়া কি হুইয়া গেল। বিড়ালকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া আক্রমণ করিলে একমুইর্জে যেমন তাহার চেহারা পান্টাইয়া যায় তেমনি ভাবেই মুইর্জে পাছর পরিবর্জন ঘটয়া গেল। কালো ছোট নিরীছ পাছ কালো বিড়ালের মতই একটা চীৎকার করিয়া জমাদারের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পিজল। জমাদারের কাথে গেঞ্জির উপরেই হুরস্ত শক্তিতে কামড় বসাইয়া দিয়ঃ প্রায় ঝুলিতে আরম্ভ করিল। ছাড়াইয়া দিল একজন কনেইবল। তাহারই প্রতিফলে পাছর পিঠে ওই দাগগুলার সৃষ্টে হইয়াছে। জমাদারের হাতের বেত দিয়া আঁকা। সেদিন দাগগুলার ইঙ কালো ছিল না, সেদিন ছিল গাঢ় রাঙা। দারোগা মীর সাহেব, জমাদার ধর্মদাশ ঘোবের নাকি পরে পদাবনতি ঘটয়াছল, নানা কারণের মধ্যে এই নির্যাতনও একটা কারণ, কিন্ত তাহাতে পাছর কি ? পিঠে হাত দিলেই পাছর স্ব্ ক্রম্বা মনে পড়িয়া যায়।

পরের দিনই পাত্র বাড়ী ইইতে পালাইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই বিপুল তাহার দৈহিক শক্তি। রূপ ও বৃদ্ধি হইতে
কঞ্জনার এটা পরিপুরক কিনা কে জানে! এই কঠোর প্রহারেও পাছ্ম অজ্ঞান
হর নাই। কিন্তু থানার সমুখে বাড়ীতে কোনমতে দে আর তিষ্টিতে পারিল
না। পিঠে তেলের প্রলেগ দিয়া একটা মানুরের উপর বালিশে বুক দিয়া
উপ্ড হইরা ভাঁহাকে শোয়াইরা দেওয়া হইরাছিল; সমুখে থানার প্রাঙ্গণে
কনেষ্টবল চৌকীদার গিশ গিশ করিতেছিল; ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল নায়ুবের চীৎকার।

মাধব ময়রা--নাকুদত্তের ওপাশের প্রতিবেশী।

় গণ্ডার হাতি—প্রকাণ্ড দেহ এবং প্রচণ্ড বলশালী বলিয়া লোকে তাহাকে গণ্ডার বলে।

ঢাকার দেকরা—ঢাকা হইতে এখানে সোনা-রূপার ব্যবসা ক্রিতে আদিয়াছে।

হাতেম মিঞা দক্তি—পাহ্নদের দোকানের পরেই ভাহার দোকান।

কেবল নাকি মধু সিংকে একবার ডাকিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।
লোকটা কর্ল থাইয়াছে। বলিয়াছে, সে পাধরিয়াছিল, নাকু দত্তের গলা
কাটিয়াছিল দারোগা মীর সাহেব। অকাতরে নির্যাতন সহু করিয়াও দে
ছিক্ষজ্তি করে নাই। যুক্তিও সে দিয়াছে, নাকু দত্তের বাড়ীর সামনে থানা,
সেখানে দারোগা জমাদার মোতায়েন, অন্ত কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে
আপনারা থাকতে এ কাছ ক'বৈ যাবে!

অন্ধকার রাত্ত্রে পাত্রু ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, ওই মধুর কথাই পুলিশ সাহেব, ম্যাজিট্রেট সাহেবকে জানাইতে।

## ত্বই

গভার রাত্রে আক্রোশের তাজনার প্রায় দিখিদিগ্জানশ্ঞের মত সে বাজী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। পানার তথন চীৎকার করিতেছিল

গণ্ডার হাড়ি। চারিটা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হাড়িকাঠে ফেলিবার সময় মহিষে যেমন চীৎকার করে তেমনি চীৎকার। পাতু নি:শব্দে উঠিয়া বাড়ীর থিভ্কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার বাবা-মা, দিদি চারু, দাদা সকলেরই তথন সবে ঘুম আসিয়াছে। গত রাজের নির্যাতনের পর আজে, স্ক্রায় যথন অপর ব্যক্তির চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তথনই ভাহারা चारतको चायल इहेगाएए। পासूत किन्ह पुग चारम नाहे; चारमत পाहेगा দে বাহির হইয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া পাকা শডকে व्यानिया छेठिन। ननत भहरत याहेरन रम। श्रुलिभ नारहन गालिएहेडे সাহেবের কাছে গিয়া মধু বেণের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। নিছের পিঠের ওই বেতের দাগগুলা দেখাইবে। সে শুনিয়াছে, সাহেবেরা অনুায় কখনও করে না। দাবোগার অন্তায় জানিতে পারিলে সাছেব একেবারে জানাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে হেম দারোগাকে জমাদারীতে নামাইয়া দিয়া সাহেব ভাহাকে অন্ত থানায় বদলী করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডী দারোগা ঘ্র লইয়াছিল. পুনাহেৰ তাহার চাকরীর মাথা খাইয়া দিয়াছে। বাবুরা হালে 'বন্দেমার্তরম' 'বলেমাতরম্' করিয়া যতই সাহেবদের বিরুদ্ধে চীৎকার করুক, তবুও পুলিশ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর পাত্রর অগাধ বিশ্বাস। এইবারই স্কুলে প্রাইজ ডিষ্ট্রবিউশনের সময় হাতজ্ঞোড় করিয়া কবিতা বলিয়াছে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে,
ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন অন্ত বিজ্ঞালয়ে।"
পণ্ডিত মহাশয় বলেন—রাজপ্রতিনিধি। রাজা দেবতা; সেই দেবতার
প্রতিনিধি।

ক্ষণশক্ষের রাত্রি; স্থদীর্ঘ পথ। তাহাদের গ্রাম হইতে সদর শীহর বিশ । মাইল দ্ব। ভিট্টেকীবোর্ডের পাকা শড়কটা জনহীন প্রান্তবের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিশ মাইলের মধ্যে গ্রীম পাওয়া যায় মাত্র ছ্থানি। প্রচণ্ড আবেগাচ্চুপিত আক্রোশের বশে সে বওনা ছইয়া গেল। মনের মধ্যে এমন তন্মর ছইয়া সে পাছেবদের সঙ্গে ভানী সাক্ষাংকারের কলনায় বিভোর ছিল থে, স্পলীপুরের জর্মলের সন্মুখীন ছইয়ার পূর্বমূহুর্ত্ত পর্যান্ত তাহার পথের কথা একবারও মনে ইয় নাই। জঙ্গলটার মধ্য দিয়াই শড়কটা চলিয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ স্থানটার সন্মুখে আগিয়াই সে অকমার্থ সচেতন হইয়া উঠিল। এক মূহুর্ত্তে মনের অন্তন্তলের ঘূমন্ত ভয় স্থনীপুরের বটগাছ ও জঙ্গলের যত ভয়াবহ ইতিছাল লইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আছেয় করিয়া ফেলিল।

স্বনীপুরের বঠতলায় ঠ্যাঙাড়েরা লুকাইয়া থাকিত। রাত্রে পথিক একা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। ঠ্যাঙাড়েরা এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ভয় এখনও যায় নাই। লোকে বলে ঠ্যাঙাড়েরা এখন প্রেত হইয়া গতীর রাত্তে ওই বউতলায় আড্ডা জমায়, গাছের ডালে লম্বা পা ঝুলাইয়া বিসয়া থাকে, অটুহাসি হাসে। আর যে হতভাগ্যেরা একদা ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরিয়াছে, তাহারা মাটিতে লুটাইয়া অতি করণ আর্জনাদে কাঁদে।

• গুধু তাই নয়, আরও আছে। ক্রোশ-ব্যাপী প্রান্তরের বুকে ঘন জন্সলের প্রায় মার্যথানটিতে ওই যে বটগাছটি, যে-বটের নামেই এ স্থানটা পরিচিত— ওই বিরাট গাছটার এখন অসংখ্য কাও। কতদিনের প্রানো গাছ কেছ জানে না, তাহার মূল কাওটাও এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রানো আমনের ঝুরিগুলাই এখন কাওে পরিণত হইয়াছে। দিনের বেলায় গাছটার ঘনছায়াছের তলদেশে দাঁড়াইলে মনে হয় এ-যেন কোন খেয়ালী শিল্পীর গড়া এক বিচিত্র শুস্ত-ভবন। মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে ওই গাছতলা হইতে 'এক-শেয়ালী' ডাক শোনা যায়। একটিমাত্র শেয়ালের অস্বাভাবিক উচ্চ এবং অসাময়্বিক প্রহর-ঘোষণার শক। শেয়ালের ডাক নয়, ডাকাতদের সঙ্কেত। ইতির মধ্যে মুখ দিয়া শেয়ালের ডাকের অম্বকৃতি অসময়ে প্রহর-ঘোষণা করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; অন্ত কোন শেয়াল সে ডাক শুনিয়া ডাকিয়া

উঠে না এ আশপাশের গ্রামগুলিতে নিরীছ গৃহস্থ নরনারী সভরে শিছরিরা উঠে। পরদিন শোনা যার কোপাও ভাকাতি ছইরাছে। রাখাল ছেলেরা দিনের বেলার বটগাছতলার দেখিতে পার পোড়া মশালের ছাই, কাঠকুটার আগুনের আগুরে, পোড়া বিড়ির টুকরা, রুখনও রুখনও ছুই একখানা এঁটো পাতা; বর্ধাবাদলে মাটি নর্ম পাকিলে অল্পষ্ট-ল্পষ্ট কড়কগুলা পারের দাগ। চকিতের মধ্যে বিজ্ঞাদালোকিত মেঘাচ্ছর আকাশের মত স্থবিস্কৃত ভয়য়র ইতিহাসের স্থতি পাহর আগ্রত-চেতনার ভাসিরা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা গুর-গুর করিয়া উঠিল। ভয়ের স্থতিই যেন গর্জনে করিয়া উঠিল। পাহ থমকিয়া দাড়াইল। পা ছুইটা ঠক ঠক করিয়া কালিতেছে। সর্বাঙ্গে খাম বরিতেছে। গলা গুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সে ফিরিয়া যাইবে ? কিন্তু তাহার হ্রন্ত আক্রোশ মনের মধ্যে পাক থাইরা উঠিল ক্রুর অন্ত্র্গরের মত। ভয় এবং আক্রোশের বল্পের মধ্যে সে পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের চোথের সম্পূর্বে পাশাপাশি ভাসিতে লাগিল ভয়য়য় এক প্রেতের মুখ এবং প্রহার-জর্জারিত তাহার বাপের সেই অব্যক্তবন্ধণা-লাতর মুখছবি; বটতলার অন্ধলারে প্রতীক্ষমাণ ভাকাতের হিংশ্র জলস্ত হুইটা চোখ এবং দিদি চাক্রর জলভরা ভাগর হুটি চোখ; এক কানে বাজিতেছিল ঠ্যাঙাড়ের হাতে অপঘাতে মৃত্যুকবলিত আত্মার করুণ ক্রেন্সন, অপর কানে বাজিতেছিল তাহার মারের কারার স্বর; ঠ্যাঙাড়েদের প্রেতাত্মার অট্টহাসি এবং গণ্ডার হাড়ির সেই মহিবের মত আর্গ্রেনাদ। স্তর্ক জঙ্গুরুর মত। বাপানাইল তাহার মারের কারার স্বর; ঠ্যাঙাড়েদের প্রেতাত্মার অট্টহাসি এবং গণ্ডার হাড়ির সেই মহিবের মত আর্গ্রনাদ। স্তর্ক জঙ্গুরুর মত। সে পা বাড়াইল কিয় পরমুহুর্জেই নিদাক্ষণ ভয়ে আত্মিত হইয়া একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। লঘ্ ক্রন্ত পদক্ষেপে পাশ দিয়া চলিয়া গেল কে ? না, কেহ নয়, প্রেত নয়, ভাকাত নয়, একটা শেয়ালা। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া শেয়ালাট। ছটিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। পায়

বিক্ষারিত দৃষ্টিতে শেরালটার দিকে চাহিয়া বাহল । বিশ্ব বিশ্

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার প্রগাচতর, যেন অথগু; মনে হয় যেন হারাইয়া গিয়াছি। তবু কিছুখানি পথ চলিয়াই পায় অয়ভব করিল, অয়কার তাহার সাহসের কাছে হার মানিয়াছে: সে যেন স্পষ্ট দেখিল, অন্ধকারের অন্তরেৰ সকল ভয়ন্তর শুক্ত হইয়া তাহাকে পথ দিয়া সরিয়া দাঁডাইতেছে। সে যেমনি আগাইয়া চলিয়াছে তেমনি তাহার পাশের জন্মলের পতঙ্গ-কীটের ডাক বন্ধ হইয়া যাইতেছে: পাতার উপর দিয়া খর খর শব্দে বোধস্থয় সাপ চলিতেছিল, পাতুর পায়ের শব্দে দে শব্দ বন্ধ হইল ; খ্যাক-খ্যাক শব্দে শেয়ালেরা ঝগড়া করিতেছিল, মুহুর্ত্তে ঝগড়া বন্ধ হইমা গেল, নি:শব্দে তাহারা ছুটিয়া পলাইল; প্রেতাত্মার করণ কালা, নিষ্ঠুর অটহাসি, রহস্ময় সঞ্রণের কানাকানি সব ন্তব্ব, কোষাও কিছু নাই। ক্রমশ নির্ভয় পদক্ষেপে বটগাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্বির দৃষ্টিতে বটগাছটার দিকে চাহিয়া গুদ্ধকাগুময় তলদেশ হইতে নিবিড় পুঞ্জিত অন্ধকারের মত উপরের ঘনপল্লব আচ্ছাদনীর সমস্তটা দেখিয়া লইল। কেছ কোথাও নাই, কোথাও কিছু নাই। সৰ তাহার ভয়ে লুকাইয়াছে। পাতু হা-হা করিয়া উচ্চ হাসিতে তার অন্ধকারটাকে সচকিত कतिया जुलिल। ভয়ের অভিতে বিশাস शातानात আবিষ্কারে নয়, ভয়কে জায় করার উন্মাদনায় সে সেদিন আইছাসি হাসিয়াছিল। ভয়ের কথা হুইলে े तार बाह्यानि ता बाह्य हाता। कीवतन बाब्य ता भाग नारे, किंद्ध तारेनिन ইইতে সে নির্ভয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত দুর্পিত পদক্ষেপে সে অতিক্রম করিতে পারে, অস্তত তাহার নিজের এই বিশ্বাস। সে অট্টহাসিতে তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পায় আধিয়া পৌছিল সদর শছরে। তথন তাহার মৃতি হইয়া উঠিয়াছে অন্ত । লাল ধূলায় সর্বাদ্ধ আছর, কাপড় লাল, জামা, বৃক, পিঠ, মুথ ধূলা ও বামের সংমিশ্রণে লাল কাদার দাগে বিচিত্রিত, ভুক ও মাথার চুল লাল ধূলায় পিঙ্গল; দীর্ঘ-পথ-ইাটার পরিশ্রমে, রাবি জাগরণের অবসাদে চোথের ক্ষেত রাঙা, দৃষ্টি কৃষ্ণ; আক্রোশ ক্রোধ ভয় হতাশার ঘদ্দে মনের যন্ত্রণার অভিয়ত্তির ছাপে তাহার কালো গোল প্রীহীন মুখখানা বিক্লত হইয়া এমন কুৎপিত হইয়া উঠিয়াছে যে, দেখিয়া মায়ুষেয় মন মুহুর্জে বিরূপ হইয়া উঠে। পায় কিছ আপনার এ অবহা সহদ্ধে সম্পূর্ণরূপে হতচেত্রন, এসব কঞ্চ পায়র ভাবিবার অবসর পর্যন্ত নাই। পথের পাশে পুকুর অনেক পড়িয়া আছে কিছ সে সব পায়র চোথে পড়ে নাই; তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল পাকা শড়কটার দূরবর্তা মধায়ুলে, যেখানে পথটির পার্যবর্তী ছুইটি সমান্তরাল রেখা একটি বিন্দুতে মিশিয়াছে বলিয়া অম হয়, সেইবানে।

শহরে চুকিতেই শহরতলীর সামান্ত একটু বাজার, তারপর রেল লাইন; রেললাইন পার হইয়া সাহেবদের গোরস্থান; গোরস্থানের পরই বিস্তর্গ মাঠের মধ্যে কতকগুলা লাঘা একতলা বাড়ী। পায় এতকণে চমকিয়া দাঁডাইল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল কোথায় প্রলশ সাহেব থাকে, ম্যাঞ্জিট্রেট সাহেবের কুঠিই বা কোথায়? তাহার কানে আসিল কাহারও জোর উচ্চ আদেশধ্বনি। আবার তাহার মন ভয়ে সঙ্কৃতিত হইয়া পড়িল। অন্ধকার, ভৃত-প্রেভ, জানোয়ার, সরীস্প এদের ভয়কে সে জয় করিয়াছে, কিন্তু মায়্বের ভয় একতিল কমে নাই। পরক্রণেই তালে তালে একটা কঠোর উচ্চ শক্ষ ধ্বনিত্ব হইতে তালে তালে একটা প্রকার উচ্চ শক্ষ ধ্বনিত্ব হইতে তালে তালে একটা প্রকার উচ্চ শক্ষ ধ্বনিত্ব হইতে তালে তালে একটা প্রকার উচ্চ শক্ষ ধ্বনিত্ব হইতে তালের জেরে পা ফেলিয়া আনে-পালে কোথাও আসিতেছে।

আরও কিছুক্রণ পর পাছর নজরে পড়িল একটা লহা দালানের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সারিবদ্ধ সিপাহীর দল। হাঁা, সিপাহী। পরনে হাফপ্যান্ট, সায়ে হাতকাটা কামিজ, মাধায় পাগড়ী, পায়ে পটি জ্তা, কাঁধে বলুক, সারি বাধিয়া তালে তালে সকলে একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। য়ৄঁহুর্ত্তে পাছর বুকের ভিতরটা প্রচণ্ডতম ভয়ে অধীর অন্তির হইয়া উঠিল। জমাদারের সগোত্র—ইহারা সকলেই ঘেন জমাদার। মুখে চোখে পদক্ষেপে তেমনি কর্কশতা ভেমনি রুচ্তা ভেমনি হিংমতা। জয়কারের বুকের মধ্যে পাছর সমুখে যে মুখ লুকাইয়াছিল সেই ভয়য়য় মুখ্রিমন্ত হইয়া অসকলাৎ উল্লুক্ত দিবালোকে কঠোর দীর্ঘ পদক্ষেপে তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে বলিয়া পাছর মনে হইল। পর মুহুর্ত্তেই সে ছুটিতে আরক্ত করিল। পথ ধরিয়া নয়, মাঠের নধ্য দিয়া।

খানিকটা মাঠ পার হইয়া আসিয়া একটা প্রাস্তবের মধ্যে কতকগুলি বাড়ী। পাইয়া পায় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বেশ নৃতন ঝকমকে কতকগুলি বাড়ী, কছক সম্পূর্ণ, কতক সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কতক তৈয়ায়ী হইতেছে। শহরের প্রাস্তে নৃতন শহরবাসীদের একটি পাড়া গড়িয়া উঠিতেছে। একটা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়া বাড়ীর দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল। মনে মনে সে নিষ্ঠুর আক্রোশে ওই সিপাহীর দলকে গাল দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনের অবহা একরাত্রেই অভ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভয়কে গত-রাত্রে সে জয় করিয়াছিল—মনে হইয়াছিল,—কিন্তু ভয় তাহার যায় নাই; কিন্তু ভয়ের কারণে আপনাকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া অভিমানাহত প্রার্থনার অবের আগে সে যেমন করিয়া কাদিয়া উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িত, তেমন ভাবে কারাও আসে না, ভাঙিয়াপ্র পড়ে না। সিপাহীভলা যদি তাহাকে ধরিয়াও ফেলিত তবুও সেকাদিত না, তাহানের পায়ে ধরিত না ইহা নিশ্চিত। সমস্ত রাত্রি থায় নাই পায়, পেটটা তাহার অলিয়া যাইতেছিল। এমন হন্দর ঝকঝকে বাড়ী,

ইছারা চারিটি খাইতে দিবে না ? সে প্রায় মরীয়া ছইয়াই ভাকিল—বারু! বারু!বারু!

কেছ সাড়া দিল না। আবার সে ডাকিল—মা! মা! মা-ঠাকরুণ! তবুও কেছ সাড়া দিল না। এবার সে ছ্য়ারে গ্লাক্লা ডাকিল—বাবু! বাবু! মা-ঠাকরুণ!

- —কে । এবার ভিতর হইতে সাড়া আসিল।
- —কাল থেকে কিছু খাই নাই বাবু! দয়া ক'রে ছটি···

দরজা থুলিয়া এবার বাহির হইয়া আসিলেন এক ভদ্রলোক। পাত্মর আপাদ-মন্তক তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—বাড়ী কোঁথা তোর ?

- —আজ্রে রত্নপুর।
- --রজপুর 

  পানা রজপুর
- —আজে হাঁ। বারু।
- -कारमत ছেল पूरे ? कि काछ ?
- —আজ্ঞে গন্ধবণিক।
- —গন্ধবণিক <sup>প</sup> বেণে <sup>প</sup> কি নাম তোর <sup>প</sup>
- আমার নাম প্রাণক্ষ দে। কাল থেকে খাই ন বাবু, আমাকে চারটি থেতে দেন!
- হঁ। ভদ্রলোক থানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন- াকরী করবি পু
  চাকরী পু কথাটা পাত্মর কাছে এমন আঁকিম্মিক এ এপ্রত্যাশিত যে, সে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন—

কি, চাকরীর নামেই চুপ করলি বে ? ভিক্ষে বড় মজ্জার জিনিব—না ? হরি বল্লেই কাড়া বালাম চাল মেলে যখন, তখন চাকরী কে করে १ এঁগ ? এ এদিকে গতর তো বেশ! ভাগৃ! বলিয়া সলে সঙ্গেই তিনি করজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উত্তত হইলেন। পাহ তাড়াতাড়ি ডাকিল-বাবু!

- **—**कि ₽
- —আমি চাকরী করব। আমাকে চারটি থেতে দেন!
- —থেতে পাবি, মাইনে-দেড টাষ্ণা, বছরে ছজোড়া কাপুড়। পামু ঘাড় নাড়িয়া সন্মতি জানাইল—তাহাতেই সে রাজী।
- আয় তবে তেতরে আয়। ঘরদোর পরিকার করতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, কুয়ো থেকে জ্বল তুলতে হবে।
  - —আজে করব।
  - —ওগো, ছোঁড়াটাকে চারটি মুড়ি দাও তো।

্এবার গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পাছর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—এ তো ভিথেরীর ছেলে নয়।

— না হোক—ক্ষেতি কি ? চাকরী করবে মাইনে নেবে, ব্যাস।
হাসিয়া সম্পেহেই গৃহিণী বলিলেন—তোমার বাপ-মা আছে তো খোকা?
পাক্ষর বুকের মধ্যে এতক্ষণে একটা উদ্ধাস জাগিয়া উঠিল, সে কথা
বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—আছে।

—বাঁড়ী থেকে রাগ ক'রে পালিয়ে এসেছ ? ঘাড় নাড়িয়া পা**হ জ**বাব দিল—না, রাগ করিয়া আসে নাই। —তবে ?

কর্ত্তা মারাত্মক রকম চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—চুলোয় যাকগে তবে।
দাও, ছটো মুড়ি দাও ছোঁড়াকে। মুড়ি থেয়ে, এই ছোঁড়া, মুড়ি থেয়ে
ক্রো থেকে জ্বল তুলে এই গাছগুলোর গোড়ায় দে। বুঝলি ?

পামু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাই দিবে সে।

একুখানা শালপাতায় কতকগুলি মুড়িও একটু গুড় দিয়া গৃহিণী বলিলেন

- ওই চৌৰাচ্চার অলে হাত-পাটা ধুয়ে ফেল্ বাছা। নোংরা জামাটা খুলে
রাখ, কেচে ফেলবি আজ।

সলুখে আহার্য্য পাইয়া পাছর আর কোন কিছুই মনে হইল না।
আহার্য্য ও তাহার মধ্যে যেটুকু আদেশের বাধা ছিল, সেটুকু তৎক্ষণাৎ
পালন করিয়া সে মুড়ির পাতাটার সন্মুখে কুখার্ত জানোয়ারের মত বিসয়া
পড়িল, আদেশমত হাতমুখ ধুইয়া, জামাটা খুলিয়৮সে খাইতে বিসয়া গেল।

গিন্নী শিহরিয়া আতদ্ধিত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করিলেন—আহা বাছারে ! হ্যারে তোকে এমন ক'রে কে মেরেছে রে ়

পুলিশের বেতের আঘাতে কত-বিক্ষত পিঠটার কথা পাছর মনে ছিল না, এমন কি জামা খুলিবার সময়ও যে বেদনা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল সে বেদনাও । তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে নাই। গিলীর কথার উত্তর দিবার তাহার সময় ছিল না; মুড়িতে জল দিয়া মুড়িগুলাকে নরম করিয়া লইয়া গুড় ব্নাথিয়া সে প্রাসের পর প্রাস্থিতিত লাগিল।

গিন্ধী আবার প্রশ্ন করিলেন—পাত্ন ? কয়েক গ্রাস গিলিয়া থানিকটা জল খাইয়া পাত্ন বলিল—আঃ ! —এমন ক'রে কে মেরেছে রে ?

আর একটা বড় গ্রাস মূথে তুলিবার ঠিক প্রবৃহুর্তেই পাফু বলিল— পুলিশে! বলিয়া সে গ্রাসটা মূথে পুরিয়া ফেলিল।

তিন

( 季 )

ভদ্রমহিলা স্বিশ্বয়ে বলিয়া উঠিলেন—পুলিশে ?

বুভুক্ষু পাহর সমস্ত গ্রাসটা ভরিষা ঘ্রিতেছিল—মুড়ি গুড়ের দলা, কর্ত্রীর কঠবরের বিশ্বরে তাহার চর্বাণ মূহর্ত্তে বন্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিল সে অন্তায় করিয়া ফেলিয়াছে। আহার্য্যভরা মুখেই আত্ত্রিত দৃষ্টিতে পান্ন কর্ত্রীর °. মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—পুলিশে মেরেছে তোকে ?

# শক্কিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া পাত্ন জানাইল—ই্যা।

#### -- (PA 9

পান্ধর মুখ এবার ক্রতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল, বুভুক্ষু গরু বেমনভাবে অদ্ববর্তী মাহবের সাড়া পাঁইয়া ফসল খাইয়া যায় তেমনি ভাবে সে প্রাস্টা গিলিয়া আবার একদলা ভিজা মুড়ি মুখে পুরিয়া দিল।

্বাড়ীর কর্ত্রী আবার প্রশ্ন করিলেন—কারও বাড়ী কিছু চুরি করেছিলি বুঝি ?

ঘাড় নাড়িয়া পাত্ম জানাইল—না। এবং চোথ মুছিয়া সে গ্রাসটাও

• কোৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল।

- —তবে ? তবে তোকে মারলে কেন তারা ?
- ুভিজ্ঞা মুড়ি-গুড়ের বড় দলাটা কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া যাইতেছিল—নাটের
  মধ্য দিয়া কড়া বোল্টের মত, দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। পান্ধ জলের
  ঘটিটা তুলিয়া খানিকটা জল মুখে ঢালিয়া দিয়া বুকে স্থাত বুলাইতে আরম্ভ
  করিল।

ক্রী এবার ডাকিলেন—ওগো, বলি শুনছ? কানের মাণা থেয়েছ না-কি?

কর্ত্তা আদিয়া মুখ থিচাইয়া বলিলেন—এমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন ? বাইরে যে মঙ্কেল এসেছে। ভদ্রলোক মোক্তার।

- (हैं हा कि नार्य। ७ हे (न्थ)
- **-**िक ?
- —ছোঁড়ার পিঠে।

কর্ত্তাও শিহরিয়া উঠিলেন—আবে বাপরে ! এ কি ?

- —পুলিশে মেরেছে ওকে।
- -- শুলিশে ?
- 一**刻**1.1
- <u>—কেন १</u>

- —তা বলছে না। গোগ্রাসে তথু গিলে যাচছে।
- —চোর নয় তো ? এই ছোঁড়া ! চুরি করেছিলি না কি ?
- —ঘাড় নাড়িয়া পাত্র উত্তর দিল—না। তথনও সে থাইয়া চলিয়াছে।
- —তবে 

  ত্র ইোড়া 

  এই 

  উত্তর না পাইয়া এবার ভিনি, বকরাক্ষণ

  যেমন ক্রোধভরে আহাররত ভীমকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তেমনি ভাবেই
  পালুর হাত চাপিয়া ধরিলেন—এই ছোঁড়া !

কর্ত্তা যখন এইভাবে পাফুকে নির্যাতন করিতে উন্নত ইইলেন—তখন কর্ত্তী প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—ওকি ? তুমি মাফুষ না অস্ত্র ? থেতেই দাও আগে! কর্ত্তা কঠিন ক্রুদ্ধিতে জ্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বললে? আমি অস্তর ?

- —থাচ্ছে বেচারা, খেতেই দাও আগে।
- —তা' হ'লে তুমিও তো ওর খাবার পর চিলের মত চেঁচাতে পারতে। তুমি চেঁচালে কেন ?

গৃহিণী এবার মোক্ষম উত্তর প্রয়োগ করিলেন—হাত জ্বোড় ক্রিয়া বলিলেন—ঘাট হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে। ঘাট মানছি আমি।

্ কৰ্ত্তা স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন—পুলিশে ছেলেটাকে এমন ক'রে মেরেছে, দেখে আমি <sup>ক</sup> চীৎকার ক'রে ভোমাকে ডেকেছি—আমার ঘাট হয়েছে।

কর্ত্তা বিপদাপর হইয়া পড়িলেন। অকপট ভাবেই াপনার অসহায় অবস্থা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ফেলিলেন—কি বিপদ!

গৃহিণী বলিলেন—তুমি মোকার। পুলিশে এমনি ক'রে ছবের ছেলেকে মেরেছে, তাই তোমাকে দেখাবার জব্সে চীৎকার ক'রে ডেকেছি, আমার ঘাট হয়েছে!

কর্ত্তা এবার বলিলেন—উ:, ক্রটাল এ্যাসাণ্ট ! নে রে ছোঁড়া থেরে নে, ভোকে আমি নিয়ে যাব ম্যান্সিট্রেটের কাছে, এস-পির কাছে। পায়র আর খাওয়া হইল না। সে ছই হাতে কর্তার পায়ে ধরিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—আমাকে মেরেছে, আমার বাবাকে মেরেছে, আমার দিদিকে মেরেছে, আমার দাদাকে মেরেছে। বারু!—সে তাহার অশ্রসিক্ত কুৎসিৎ স্থল মুধ্ধানা উপরের দিকে তুলিয়া কর্তার মুধ্বের দিকে চাহিয়া রহিল ১

- त्न त्न, चार्ल (थरम् तन ।
- আর থেতে পারব না আমি। পাছ কোঁপাইতে আরম্ভ করিল। কর্ত্তা বলিলেন— না পারিদ তো গরুর ভাবায় দিয়ে আয় যা। গৃহিণী বলিলেন—গরুর ভাবায় দিয়ে আসবে ? মুড়ি গুড় ভারী সন্তা, না ? এই ছেলে, থেয়ে নে বলছি। নইলে ভাল হবে না। থেয়ে নে!

'পাতু ঘাড় নাড়িয়া বলিল-না, আর খেতে পারব না।

— খুব পারবি। পেটটা তোর এখনও ধক্-ধক্করছে। খেয়ে নে।
নাযদি পারবি তোগোড়ায় দেবার সময় বললিনে কেন্তুই ? সহরের ধানচাল ঘালের বীজনেয়। খেয়ে নে বলছি।

. ক্লানিতে-কানিতেই পাছকে মুড়িগুলি শেব করিতে হইল।
গৃহিন্দি বলিলেন—বল এইবার কি হয়েছে। কর্ত্তাকে বলিলেন—ভূমি
এইবানে বল। তা'হ'লে আমারও শোনা হবে। ওই মোড়াটা নাওনা টেনে।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীর চোখ ,বিক্ষারিত হইয়া উঠিল।

কর্ত্তা গন্তীর চিন্তিত মুখে বা হাতের মুঠার লাড়িছীন চিবুক্ট। ধরির। রক্ষমঞ্চের কৃটিল বাদশাহের ভূমিকার অভিনেতার মত মৃদ্ধ মৃদ্ধ ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিলেন—হঁ। তারপর বলিলেন—তোকে আঞ্চই আমি নিয়ে যাব ম্যাঞ্জিটের কাছে।

গৃহিণী,বলিলেন—হাঁগ গা! ওরা কি—
জকুঞ্চিত করিয়া কর্তা বলিলেন—এাঁগ

- ७ ता कि निकारे—! अहे हिं। या ना, तारेद शिरा दम् ना ।
- —বালতী নিয়ে গাছগুলোয় জল দিয়ে দে ততক্ষণে। প্রামি সান ক'বে নি।

পাছ বাহিরে যাইতে যাইতে গুনিল—গৃহিণী বলিতেছেন—সভিচই ওরা খুন করেছে না কি ?

কর্দ্তা বলিলেন—সমস্ত আমি টেনে বের করব। তুমি দেখনা। কেসটা নিয়ে তুমুল কাণ্ড করব আমি। ছোঁড়াটার উপর নজন রেখো একটু, না পালায় যেন।

- -- ना। अत्रक्म (ছलाटक व्यामि घटत ठाँहे (पर ना।
- -কি বিপদ!

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না-না-না।

#### ( \* )

পাছ ছুটিয়া আসিয়াছিল ছবস্ত কোধে। মনে মনে সংকল করিয়াছিল—
সাহেবের পায়ে সে আছাড় খাইয়া পড়িবে। ওই কর্জাটির পায়েও নে সকাতর
উচ্ছাসে গড়াইয়া পড়িয়াছিল—হাউ-হাউ করিয়া কাদিয়াছিল। কিন্তু সাহেবের
সল্পথে আসিয়া সে যেন পঙ্গু হইয়া গেল। উদ্দিপরা পিওন, প্রহরারত
কনেইবল, সাহেবের ঘরের অস্বাভাবিক শুক্তা, তাঁহার গজীর ভাবলেশহীন
মুখ দেখিয়া একটা ছরস্ত ভয় তাহাকে যেন আছের করিয়া ফেলিল। তাহার
পা ছইটা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মোক্তারবাব তাহার ময়লা জামাটার
প্রান্তদেশ টানিয়া তুলিয়া তাহার ক্রিয়াই পায় তাহার মৢথর দিকে চাছিল।
কিন্তু সাহেবের মুখ ভাবলেশহীন, কোন একটি নৃতন রেখাও সেখানে ছুটিয়া
উঠিল না। শুধু একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া খস্-খস্ করিয়া কি লিখিয়া

মোজারের হাতে দিলেন। সাহেব তদস্তের ভার দিলেন এস-ডি-ওর উপর, পুলিশ সাহেবেপও লিখিলেন বিভাগীর তদস্তের জন্ত। পুলিশ সাহেবের আপিসে আসিরা পাহর ইছা হইল সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। থাকী পোষাক পরা কত দারোগা এখানে! রাহিরে বারাপ্তায় কনেটবল গিস্পিস্করিতেছে! কে হুরস্ত ভয় সে তাহাদের পানা হইতে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে, যাহার প্রতিক্রিয়ায় উন্মুক্ত প্রাপ্তরে তাহার ক্রোধের আর সীমা ছিল না, যাহার আবেগে সে এতটা দীর্ঘপথ রাত্রির অককারে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সেই ভয় যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পাহাড়ের মত চাপিয়া বিদিল। ব্যাপারটা শুনিয়া ইন্সপেক্টার এবং সাব-ইন্সপেন্টারের দল তাহার দিকে একবার তীর্ঘক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। পাত্রর মনে হইল—উহাদের ওই তীর্ঘক দৃষ্টির মধ্যে কঠিন আক্রোশ লুকানো রহিয়াছে।

পুলিশ সাহেব ম্যাজিট্রেট সাহেবের নোট পড়িয়া—মোক্তার বাবুকে কি ইদিত করিলেন। মোক্তার আবার তাহার জামাটা টার্নিয়া তুলিয়া—প্রহারের চিহুগুলি দেখাইলেন। সাহেব প্রশ্ন করিলেন—কে মেরেছে ? সাহেব বাঙালী।

্ গান্থ হাঁ করিয়া মুখে নিখাদ লইতেছিল, নাক দিয়া নিখাদ লইয়া সে যেন কুলাইতে পারিতেছিল না। কোন উত্তর দে দিতে পারিল না, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোক্তার বাবু বলিলেন—কে মেরেছে বলৃ ?
সাহেব বলিলেন—ভয় নেই; বল তুমি, বল।
ভক্তকঠে পায় বলিল—জল!
সাহেব পিওনকে বলিলেন—পানি দো। পানি।
এক নিধাসে একগ্লাস জল ধাইয়া পায় বলিল—জমাদার বাবু।

. সাহেত সমস্ত শুনিয়া পাছকে গঁপিয়া দিলেন—একজন ইপ্সপেক্টারের হাতে। ছতুম দিলেন, একজন কনেষ্টবল সঙ্গে দিয়া উহাকে তাহাদের থানার ইন্সপেক্টাব্যের কাছে পৌছাইয়া দাও ; ইন্সপেক্টারকে নোট দিলেন—অবিলম্বে বিভাগীয় তদস্ত কর।

মোজার চেটা করিলেন পাছকে নিজের কাছে রাথিবার জ্বন্ত ; কিন্তু সাহেব বলিলেন—এর জন্তে আপনি জেন করবেন না। ওকে মেরেছে এ তদন্তের চেরে জ্বন্ত্রী তদন্তে ওকে আমানের দরকার আছে। পুনের তদত্তে ওকে আমানের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই আমার মনে হয়।

পাত্মর মনে হইল—তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সাহেব তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন তাহাদেরই খানায় সেই দারোগার কাছে, সেই জমাদারের কাছে।

মাটির পৃথিবীর মোহাচ্ছর মাহব; মারা-মমতা, স্নেহ-প্রেম, রাগ-রোব, হিংসা-আক্রোশ তার হলয়গত সম্পত্তি; মাহ্বের আক্রোশ মাহব সহ্ করে, তার সঙ্গে মাহ্বের জড়াই করে, কথনও হারে কথনও জেতে; মাহ্বের সে শহু হয়। কিন্তু পক্ষপাতশুরু শাসন-কার্য্যের জন্তু স্ক্র বিচারের জন্তু মাহ্বের বে শ সহ হয়। কিন্তু পক্ষপাতশুরু শাসন-কার্য্যের জন্তু স্ক্র বিচারের জন্তু মাহ্বের বে শাসকের আসনে বিসায় মারা-মমতা, স্নেহ-প্রেম, রাগ-রোব, হিংসা-আক্রোশ সব তাগা করিয়া নিরপেক্ষ নির্বিকার হইয়া বসে—তথন সাধারণ মাহ্বে তাহাকে সহ করিতে পার্রের না। তগবানের মতই সে তাহাকে তন্ত্র করে। তেমনি তরে আছের হইয়া পাহ্ব কনেইবলের সঙ্গে চলিয়াছিল। ভগবানের বিচার, আপন কর্ম্মের প্রতিফলও যেমন মাহ্বের অসহ্থ হইয়া উঠে, মধ্যে মধ্যে তেমনিভাবেই অবস্থাটা তাহার অসহ্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। অনৃষ্টের কঠিন নির্যাতনে বিজ্ঞাহী হইয়া মাহ্ব্য বেমন মধ্যে মধ্যে আত্রহতা করিয়া বসে—তেমনি ভাবেই তাহারও মনে হইতেছিল—ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে।

কনেইবলটির কাজটা মোটের উপর কঠিন কাজ ছিল না। এক কোঁটা ছেলেকে ট্রেণে চড়াইয়া সদর শহর হইতে সার্কেল ইন্সপেক্টারের আপিস , মকস্বলের একটা শহরে পৌছাইয়া দেওয়া। সে খইনী টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছিল। গরমের দিনে সন্ধার পর ট্রেণে বেশ আরামই বোধ হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সে পুলিশোচিত তদস্ত-কৌশলের পরিচয়ও দিতেছিল— পান্বর সঙ্গে মিষ্ট কথায় আলাপ জমাইয়া খুনের সভাস্ত্র আবিকারের চেষ্টা করিতেছিল।

- —আরে, বোল না রে ! এই ! এই ছোকরা !
- —aুui.
- —বোল না! তোহার বাপকে সরকারী সাক্ষী করিয়ে দিবে। কে— কে—খুন করলো—বোল না !
  - वाबि कानि ना। त्य काँगशहिया काँ निया छैठिल।
- জানিস না তো কানছিস কাছে ? এঁয়া ? আরে ? তোরা বাপকে সাজা হোবে বোলে কানছিস ! সমঝিয়েছি আমি । জরুর জানিস তু। পায় তাড়াতাড়ি চোথের অল মুছিয়া ফেলিয়া চুপ করিল।
- \* কনেষ্টবলটি কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—আবে! আঁ! বোল না কি জানিস্তু?

এবার স্বিনয়ে স্লান হাসি হাসিয়া পায়ু বলিল—আজে না, আমি জানিনা।

• কনেষ্টবলটিও হাসিয়া বলিল—জানিস তু! জফর জানিস! তুহাসছিস! পাই্ষর এবার ইচ্ছা হইল—সে ওই কনেষ্টবলটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু জমাদারের কথা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

গাড়ীটা সেই মুহুর্ত্তেই আসিয়া থানিল একটা টেশনে। একটা রেলওয়ে জংসন। এইথানে গাড়ী বদল করিয়া অন্ত গাড়ীতে চড়িতে হইবে। দেরীছিল। কনেষ্টবল তাহাকে এক জামগায় বসাইয়া একটা ঠোঙায় কিছু থাবার কিনিয়া দিল। সরকার হইতে এ জন্ত প্রসা দেওয়া হইয়াছিল'। নিজেও খাবার কিনিয়া থাইয়া আরাম করিয়া বিসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল।

্ছোট জংসন ষ্টেশন। রাত্রিকাল। প্লাটফর্মে কয়েকটা আলো জলিতেছে তবুও সমস্ত স্থানটা প্রায় অন্ধকারে আছের। গ্রীয়ের দিন, যাত্রীর দল এখানে ওথানে আপন-আপন মোটের উপর ঠেস্ দিয়া বসিয়া চুলিতেছে। পারুরও খুম পাইতেছিল, সেও চুলিতেছে। কনেষ্টবলটি তাহাকে বলিল—কি রে ? খুমাইবি ?.

পাত্ম বলিল-ই্যা।

-- আভি ট্রেণ আদবে, গুমাস না !

পাত্ব একটা দীৰ্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

—হাঁ রে, পাছয়া ? একটা বাত সাচ বোল দেখি ?

পাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া কনেষ্টবল তাহার বুকের উপর হাত দিয়া বলিল—ই্যা ঠিক জানিস তু। আরে বাপরে, কলিজার অন্দরে তোহার ট্রেণ চলছে রে! ঠিক জানিস তু।

পামর আর সহ হইল না। মুহুর্ত্তে আত্মহত্যাকামী উন্নত্তের মতই স্থান কাল, তাহার নিজের শক্তি অক্ষমতা সমস্ত বিশ্বত হইরা লাফাইরা উঠিরা বিহারেগে ছুটিল সমুখের দিকে।

—আরে—আরে! কনেইবলটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ছুটিল—আরে!

জ্ঞানশৃত্য পাত্র ছুটিরাছে। প্লাটফর্ম পার হইয়া রেল লাইন। অন্ধকারের মধ্যেও লাইন পার হইয়া সে ছুটিল। হঠাৎ একটা কিছুতে তুঁচোটি থাইয়া রেল লাইনের মাটির বাধ ডিঙাইয়া পড়িল একটা মাটি-কাটা থাদের মধ্যে। সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল চেতনাহীনের মত। কঠিন আঘাতে তাহার সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করিতেছে। ষ্টেশনে সোরগোল শোনা যাইতেছে। কিছ উঠিবার এমন কি নড়িবার ইচ্ছা করিবার মত মনের সাড় তাহার হইল না।

#### (গ)

ক উক্ষণ পর তাহার জ্ঞানার কথা নয়। ক্রফণক্ষের আকাশে তথন কান্তের মত এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে। পাহুর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সমস্ত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। পায়ে বুড়া আঙুলের ডগায় বিষম যন্ত্রণ। কিন্তু সে যন্ত্রণার কথা সে ভূলিয়া গেল। কার্ন পাতিয়া সে মান্ত্রের সাড়ার সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু কোন সাড়াই নাই। চারিনিকে শুধু ঝি ঝি পোকার ডাক উঠিতেছে। এবার সে খাদটা হইতে অর মাথা ভূলিয়া চারিনিক চাহিয়া দেখিল। ওই দ্রে প্লাটকর্মটা। আলোসব নিভিয়া গিয়াছে। জনগ্রত মান্ত্রের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কেহ দাঁড়াইয়া নাই, কেহ বিদয়া নাই, কোন শব্দও আসিতেছে না। সে এবার চতুপাদের মত হামাওড়ি দিয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিল। যথাসায়া লাইনটাকে পাশে আড়াল রাখিয়া সে সেই আহত পায়েই খোঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দিক ঠিক নাই, কিছুদ্র আসিয়া চোখে পড়িল একটা জন্মলের মত ঘনকালো কিছু, সে সেই নিকেই অগ্রসর হইল।

## চার

( す)

তারপর আর তাহার মনে নাই। কেমন করিয়া, কোন্পপ দিয়া, কয়দিন শা কয়ঘণী হাঁটিয়া সে কোণায় আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহার কোন শৃতিই তাহার মনের মধ্যে নাই, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কিছু মনে পড়ে না। বলুকের গুলিতে আহত পাখী যথন কিছুদ্র উড়িয়া গিয়া লুটাইয়া পড়ে, তখন ঘেমন তাহার আপনার ভীষণতম অবস্থা সম্বদ্ধে সচেতনতা থাকে না—কোন্ দিক দিয়া কোন্ আশ্রের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, তাহারও কোন হিদাব থাকে না—থাকে শুধু ভয়য়য় শৃক্ষ ও নিচুরতম আঘাত হইতে সয়াত প্রচণ্ড ভয়াতুর জীবনের একমাত্র মৌলিক কামনা, বাঁচিবার উন্মন্ত আশায় পলায়নের চেষ্টা,—তেমনি একটা উন্মন্ত অচেতনতার মধ্যে সে পায়ের ওই কঠিন আঘাত লইয়া পলাইয়াছিল। তাহারই মধ্যে আসিয়াছিল জর। সেই জরে তাহার শ্বতির সচেতনতা

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবুও ভয় যায় নাই। তাহাদের গ্রামের পানা হইতে এই ষ্টেশন পর্যাস্ত প্রতিপদক্ষেপেই ভাষার ভন্ন বাডিয়া গিয়াছিল। কাঁদিলে পরিত্রাণ নাই, হাসিলে পরিত্রাণ নাই, না-হাসিয়া না-কাঁদিয়া সকরুণ ভাবে 'না' বলিলেও বিশাস করে না; এই অবস্থায় সে জলে-ডোবা মামুবের মতই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেহের প্রতিটি (पर्ट्यादित गर्धा विकाम-कामनात्र आनन्तिम्द्र्य-पूथ्त कीवनकिनकिन्छिन পর্যান্ত হরস্তভারে দ্রুততম আবেগে আবন্তিত হইয়া তাহাকে ঐ অবস্থাতেও পলায়নের শক্তি জোগাইয়াছিল। অন্ত কোন অধিকারই সে আর চায় নাই-বিচার পাইবার অধিকার না. মান মর্য্যাদার অধিকার না. প্রতিবাদের অধিকার না. কেবল চাহিয়াছিল বাঁচিবার অধিকার। যখন তাহার মনে ছইল সে অধিকারও তাহাকে ইহারা দিবে না, তথনই সে ছুটিয়া পলাইয়া সেই অধিকার অর্জন করিতে চাহিয়াছিল আপন শেষ এবং সকল শক্তি প্রয়োগে। জ্বরটা তাহার আসিয়াছিল কতকটা শ্রীরের উপর অত্যাচার এবং আঘাত হেতু, কতকটা এই নিদারুণ উত্তেজনা হেতু। একদিন-দে দিন ঐ ঘটনা হইতে কতদিন পরে সেঁতাহ। অরণ করিতে পারিল না— সে সজ্ঞান চৈতত্তে অন্ত্তৰ করিল—চোখে দেখিল—একটা কুর্গন্ধমন্র কুঁড়ে-घटत रम श्रहेशा च्याट्छ। घत्रहोरक घत्र विनिद्या हिनिर्द्याखा घत्र एका थार्थ. সে ঘর কাহার, সেও সে বুঝিতে পারিল না। ঠিক এই সময়ে একজন প্রকাণ্ডদেহ লোক ঘরে ঢুকিল। লোকটি যেমন কালো, দেখিতেও-কুতমনি ভয়ক্ষর। পাত্মর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে চুর্বোধ্য ভাষায় कि विनया উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া চুকিল ওই পুরুষটারই অমুরূপ এক ভীষণদর্শনা মেয়ে। নাকে বড বেসর, কানে সারি-সারি মাকড়ী, মাকড়ীগুলা এত ভারী যে কানের ছিত্তগুলি নাশার্দ্ধের ছিতের চেয়েও বড় হইয়া গিয়াছে, গলায় হাঁস্থলি, লাল পাথরের মালা, উল্লিতে চিত্র-বিহিত্র মুখ--দেথিয়া পাত্মর সম্ভলক চেতনা আবার যেন অসাড় হইয়া পড়িল।

নিম্নতম স্তরের যায়াবর সম্প্রদায়। পান্থ তাহাদের গ্রামে এই শ্রেণীর যায়াবরদের হুই একবার দেখিয়াছে। পান্ধরা বলিত—'হা'লরে'।

. যেটাকে পাত্র কুঁড়ে-ঘর ভাবিয়াছিল দেটা কুঁড়ে-ঘর নয়, কালো কাপড়ের তাঁর। পাহতে তাহারা অজ্ঞান অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পথ-প্রান্তর, লোকালয়, অরণ্য সর্বতিচারী হা'বরের দল এক জায়গায় তাঁবু क्लिबाছिन-এक हो। त्रल-एडे भरत । त्रहे धरमन एडे भरत प्रति ষ্টেশনের কাছে। পুরুষের দল ভোরবেলায় শীকারে বাহির হইয়াছিল। শাপ, গোসাপ, ইতুর, কাঠবেড়ালী, শেয়াল, সম্ভাক্ত, ধরগোস-বাহা পাওয়া যায় সন্ধান করিতে গিয়া ঐ পুরুষ্টি একটা জঙ্গলের মধ্যে পাতুকে পাইয়াছে। 'ধাক দিলে খই হইয়া যায়'—এমনি তখন তাহার গায়ের উতাপ। সম্পূর্ণরূপে অচেতন, কেবল পাতুর চওড়া বুকটা উঠিতেছে নামিতেছে হাপরের মত, আর কণ্ঠনালী দিয়া বাহির হইতেছে যন্ত্রণাকাতর একটা অফুনাসিক শব্দ. জ্ঞানোয়ারের মত একটা গোঙানী। ঐ পুরুষটি—বুধন—তাহাকে কুড়াইয়া আনে। বুধন ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াইতে পারে, বছবিধ গাছ-গাছড়। সংগ্রহ করিয়া রাথে, রোগের চিকিৎসা করে, মরা বাঁদরের, মাম্ববের, পেঁচার খুলি তাহার আছে; ধানদ পাখীর তেল, কুমীরের দাঁত, বাঘের পাঁজরা लहेबा तम खेषध देखबादी करत,-तम यानावत मरला भरता खनी लाक। পামুকে দেখিয়াই সে ব্ঝিয়াছিল, একটা ভীষণ শক্তিশালী জিন ছেলেটাকে তাড়া করিয়া আনিয়া এইখানে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। বে আপন গুণপনার প্রেরণাতেই ওই শক্তিশালী জিনটাকে পরাজিত করিবার কল্পনার উল্লাদেই তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আদে।

আরও একটু গোপন গৃঢ় কারণ ছিল। বুধন ছিল নি:সন্থান। শিশু, বালকের উপুর তাহার একটা গভীর মমতা ছিল। তাহাদের সম্প্রদায়ের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে তাহার একটি ঘনিষ্ট মধুর সম্বন্ধ ছিল—কিন্ত গোপন সম্বন্ধ। কারণ তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলে তাহাকে শুধু থাতিরই করিত না, ভমও করিত। বুধন শুধু শুণী এবং চিকিৎসকই নয়, সে আরও ভয়য়য় মারুষ

— সে ভাইন। মারুষের রক্ত সে দৃষ্টি দিয়া শুষিয়া লইতে পারে, বিশেষ '
করিয়া শিশুর নধর কোমল দেহের উপর তাহার বড় লোভ। ছই-ভিন বার
সে পল্লীগ্রাম হইতে ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। একবার জ্বেল
খাটিতে ইইয়াছে, বাকী কয়েকবার প্রামের লোকে তাহাকে এমন প্রহার,
দিয়াছিল যে, তিন চারিদিন ধরিয়া ভাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে
ইইয়াছিল। এই সব কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন শিশুদের
যথাসম্ভব বুধনের নিকট ইইতে আগলাইয়া রাথে। মৃতকর পায়ুকে জনহীন
প্রাস্তবের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুধন তাহার দেহটাকে কাঁবে ফেলিয়া
আপন তাঁবুতে আনিয়া ভূলিয়াছিল।

তাহার স্ত্রী ভয়ে বিরক্তিতে হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়াছিল। পাছকে শোয়াইয়া দিয়া বুধন দাঁতের উপর দাঁত ঘষিয়া বলিয়াছিল—দাঁতে কামড়ে তোর নলীটা কেটে ফেলব আমি।

সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপত্তি তুলিয়াছিল।

বুধন প্রথমটায় বিলিয়াছিল, গাঁইরারা তো ওকে মরবে বল্পে ফেসেই দিয়েছে। তাদের আবার দাবী কিনের পুদারোগা বদিই আসে—তোমরা বলবে।

তবুও ছুই-একজন আপতি করিয়াছিল—তোমার জন্তে এপর ফ্যানাদ আমরা সুইতে পারব না।

— চিল্লাও তো আমি 'বাণ' জুড়ব। অত্যন্ত সহজ স্বরেই বুধন কথা কয়টি বলিয়াছিল। 'বাণের' ভয়ে সমস্ত সম্প্রদায়টা চূপ করিয়া গিয়াছে।

(利)

অজ্ঞান হইয়া পাত্ন পড়িয়াছিল চল্লিশ দিন। যথন জ্ঞান হইল তুখন তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে এক বিন্দু শক্তি নাই। এই অপরিচিত ভয়কর আবেইনীর মধ্যে পক্ষ মতই সে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

## অসহনীয় উৎকট হুর্গদ্ধ তাঁবুর মধ্যে।

• সকারে পুরুষরা বাহির হইয়া যায়; ফিরিয়া আনে ধ্লি-ধ্সরিত রক্তাক দেহে। কাঁবে বাঁকের ছইপাশে ঝুলাইয়া আনে অনেক বড় বড় দাঁড়াস সাপ, গোসাপ, বনবিড়াল, শেরাল, সজারু, থরগোস; সেগুলার চামড়া ছাড়াইয়া কতক আগুনে ঝল্সাইয়া লয়, কতক রায়া করে। মাংস ঝলসানোর গরে পাছর দম যেন বন্ধ হইয়া যায়; ঘরের মধ্যে রায়া মাংস পচে—সেই গন্ধের মধ্যে পাছর বন্ধি আনে।

মাধার কাছে কোথাও ঝাঁপির মধ্যে সাপ কোঁস কোঁস করে। বুধন একটা গোথরো সাপকে মালার মত গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায়। বছদিনের ধরা প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ। সাপটা বুধনের গলায় ঝুলিয়া থাকে, আর মুখটা তুলিয়া বুক হইতে বুধনের মাধা পর্যাস্ত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়।

বড় বড় শিকারী কুকুর গুলার ছিপছিপে শরীর, চোবে হিংস্র দৃষ্টি। তাঁবুর দরজায় বিসিয়া ঝিমায়, সামান্ত শব্দে মুথ তুলিয়া তীক্ষ সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া দেখে—ক্ষীণতম সন্দেহ ছইলেই গোঁ গোঁ শব্দ করে।

নাকে বেসর, গলায় হাঁত্মলী—হুর্গন্ধময় কাপড়ে কাঁচুলী পরা বুধনের স্ত্রী আনে, পাহর গায়ে-কপালে হাত বুলাইয়া দেয়, হুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে; উত্তর না পাইয়া ইন্সিতে ভঙ্গিতে প্রশ্ন আনায়—কেমন আছ ?

পান্থ উত্তর দেয়—মিষ্ট হাসিয়া সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জবাব দেয়—ভাল। ভাল আছি।

পেটে হাত বুলাইয়া মূখে আহার ত্লিবার ভঙ্গি করিয়া বুধনের স্ত্রী প্রশ্ন করে—ভূথ—ভূথ ?

পান্ন বুঝিতে পারে কুধা পাইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূথ' শক্টাওু শিথিয়া লয়—কুধাই বোধ হয় ভূথ!

বুধন সত্যই গুণী ব্যক্তি। গ্রামে প্রতিপালিত এই ছেলেটির ফচির সঙ্গে তাছাদের ফুচির পার্বক্য লে বোঝে। জ্রীকে দে বলিয়া দিয়াছে— গকৰ হ্ধ, মহিষের হ্ধ ছাড়া আৰু যেন ছেলেটাকে এখন কিছু দেওৱা না হয়। প্রথম প্রথম আহার্যা দিলেই পালু সভরে একবার ভূক্তিতে চাহিরা দেখিত; হ্ধের সাদা রঙ দেখিয়াও সন্দেহ যাইত না। সে মুখের কাছে ভূলিয়া ভঁকিত। কোন কিছু অপরিচিত তীত্র গল্পের স্কান না পাইয়া সে একবার জিভ দিয়া স্পর্শ করিয়া স্বাদ অম্ভব করিত। তারপর নিশ্চিম্ত হইয়া হ্ধটুকু খাইয়া মনে মনে গাঢ় মেহে প্রেমে উদ্ভূদিত হইয়া উঠিত ওই বুধন ও বুধনের স্ত্রীর প্রতি।

বুধনের ল্লী আপেন বুকে হাত দিয়া বারবার তাহাকে শিথাইয়াছে—মা!
মা। মা! বুধনকে দেথাইয়া শিথাইয়াছে—বা! বা! বাবা!

শক্তিহীন ক্ষাল্যার-দেহ পান্ন ডাকে—মা!

বুধনের স্ত্রী আসিয়া দাঁড়ায়।

পামু পেট দেখাইয়া বলে—ভূথ!

व्यत्नद्र श्वी इ्षिया यात्र इत्यत्र मकात्न ।

দেনিন শীকারের ফেরৎ বুধন ঘরে আসিয়া হাসিমুধে তাহার কোলের কাছে সহত্বে রাখিল একটি শীকার করা পাথী। অন্দর বিচিত্র রঙঃ এ পাথী পারু চেনে। তাহাদের প্রামের প্রান্তে বড় বড় অশব বট গাছগুলায় যথন ফল পাকে—তথন ইহারা বাঁকি বাঁধিয়া আনে। যেমন অন্দর পালকের রঙ ইহাদের, তেমনি অন্দর ইহাদের ডাক—জলত্রক বাত্মযন্ত্রের ধ্বনির মত মিট স্বরে ডাকে। বাবুদের বাড়ীর ছোকরা বাবুরা বন্দুক ছুড়িয়া ওলি করিয়া মারে। মাংস নাকি ভারি স্বাহ্ন। হরিয়াল পাথী।

ভধু হুধ খাইয়া পাত্মর আর নিজেরও ভাল লাগিতেছিল না। ে সাগ্রহে স্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁ।

रमिन वृथरनत जी छाहात मामरन अहे हतियान भाशीत माश्म शतिन।

মূথের কাছে পাইয়া এতকণে পাহর কিন্ত মুখ ভকাইয়া গেল। ইহাদের রালা। •

মুক্তৰ্গর স্ত্রী বলিল—খা। খা। সভমে ঘাড় ডুলিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিল। হাদিয়া বুধনের স্ত্রী-আবার বলিল—খা।

বিধা এবং সঙ্কোচের মধ্যেও সে সভরে এক টুকরা মাংস মুখের কাছে তুলিল, ওই মেয়েটির দেওয়া আহার্য্য প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার সাহস
• হইতেছে না।

वृश्रानद्र हो विनन-था, था!

এবার সে মুখে তুলিল। লবণযুক্ত সিদ্ধ মাংস। সামান্ত একটু গদ্ধ সন্ত্বেও লবণাক্ত মাংসের আখাদ দীর্ঘকাল পরে তাহার ভাল লাগিল। থ্ব ভাল লাগিল। তাহার ভিতের ডগা হইতে পাকস্থলী পর্যান্ত একটা লোলুপ শিহরণ বহিয়া গেল। লোভাত্র আগ্রহে সে মাংসথগুটা চিবাইতে আরম্ভ করিল। নরম স্থবাহ মাংস। হাড়গুলা মুড়-মুড় করিয়া ভালিয়া যাইতেছে। সে বিগুটার পর আবার একখণ্ড। সমস্তটাকে সে নিংশেবে খাইয়া সর্বাশেবে কয়েক টুকরা অপেক্ষাক্ত শক্ত মোটা হাড় লইয়া চুবিতে আরম্ভ করিল।

বুধনের স্ত্রীর মূথ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে ভাকিল বুধনকে আপনাদের ভাষায়,—দেখে যা—দেখে যা—ও মিন্দে!

বৃধনও আসিয়া দেখিয়া থুব খুসী হইল। বলিল—খা—খা। তারপর নিজের হাত হুইটা হুইপাশে ঝাঁকি দিয়া দেখাইয়া বলিল—এইসা—এইসা!

পায় ইন্সিতটা বৃঝিল—বুধন বলিতেছে খাইলে এমনি শক্তিশালী দেহ •হইবে। পাহ একটু মিট হাসি হাসিল।

· সেই দিনই অপরাত্রে বুধন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁবুর বাহিরে বসাইয়া দিল।

#### ( গ )

দীর্ঘদিন পরে মৃক্ত আকাশের তলে পরিপূর্ণ রোদ্র এবং অবাধু বাতাসের স্পর্শ পাইরা পাছ যেন সঞ্জীবনীর স্পর্শ অছতব করিল। তাহাদৈর রাজীর উঠান কাঁচা মাটির উঠান। মধ্যস্থলটা নিকানো হয়, নিত্য বাঁটো বুলানো হয়, সেখানে হাস হয় না। কিন্তু চারিপাশে দুর্ব্বাঘাস জ্বনায়। সেই ঘাসের উপর তাহার বাপ কি প্রয়োজনে একখানা বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়া রাথিয়াছিল। দীর্ঘদিন পর একদা পাছই সেই পাথরখানা সরাইয়াছিল। পাথরটার নীচে দ্র্বার লতাগুলির রং একেবারে শাদা এবং লতাগুলি পাথরের চাপে মাটির সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল। আক্চর্যের কথা—পাথরখানা তুলিয়া দিবা মাত্র ওই দ্র্বার লতাগুলির মধ্যে একটা কম্পন জাগিয়া গিয়াছিল। দ্র্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনুন একটা কম্পন জাগিয়া গিয়াছিল। দ্র্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনুন একটা কম্পন জাগিয়া গিয়াছিল। দ্র্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনুন

কোন এক অজ্ঞাত গ্রামপ্রাধ্বের এক অবাধ প্রান্তরে যাযাবরদের তাঁবু পড়িয়াছিল। বর্ষা তথন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশ ঘন নীল, মধ্যে মধ্যে শালা শালা হালা চাপবন্দী মেষ ভাসিয়া যাইতেছে। অপরাত্নের নীল আকাশের কোল জ্ডিয়া প্রকাণ্ড বড় বড় শালা পদ্মক্লের মালার মত ভাসিয়া উড়িয়া যাইতেছে বকের সারি। তাহাদের 'কক্-কক্' শব্দে পায়ুর শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। সমুখে নিগন্ত পর্যান্ত উমুক্ত। প্রান্তরটাদ পরেই চাষের মাঠ। বিস্তীর্ণ মাঠখানি সবুক্ত ধানে ভরিয়া উঠিয়ছে। হা-ঘরেনের তাঁবুর বাইরে ইটের চুলায় রায়া চাপিয়াছে। উলল ছেলেনের দল ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সঙ্গে সবঙ্গে ছটিতেছে কয়েকটা কুকুরের বাচা। অদ্রেই একটা তাঁবুর সমুখে অনেক কয়জনে বেশ একটা ভিড় জমাইয়া বসিয়াছে। বেশ একটা উল্লাম কলবোল চলিয়াছে সেখানে! বাতাসে একটা ভীত্র ঘ্রাণণ্ড আসিতেছে। বেশ জোরে বার দুয়েক নিশ্বাস লইয়া পায়ু বুঝিল, মনের গ্লা।

ক্ষেকজন তাহাকেই আঙ্ল দিয়া দেখাইতেছে। পাহুও সেই দিকে চাহিয়া বহিল। কিছুকণ পর বুধন একটা পাত্র হাতে উঠিয়া আসিল। ভাহার দংক একটা মেয়ে। বুধন বলিল—খা—খা!

পাত সভয়ে বর্লিল-না।

নেষেটা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চৌদ-পনেরো বছরের একটা হা-ঘরের মেয়ে। কালো—খাদা, কিন্তু চোখ ছুইটা বড়। বড় চোখ ছুইটা মদের নেশায় চুল-চুল করিতেছে। মাধায় রুক্ষ চুল। পরশের কাঁচুলিটা খাটো, খ্ব আট হইয়া গায়ে চাপিয়া বিসয়াছে—কিন্তু ভাহাতেই ভাহাতে বেশ একটি খ্রী দিয়াছে।

মেরেটা এবার বলিল—খা! খা! দারু! পিছো।
ুপান্ন বলিল—না।

মেষেটা হাসিয়া আকুল হইল। হাসিতে হাসিতে বুসিয়া পড়িল—বিসিয়া মন্ততার ঘোরে মাটির বুকে হাত বুলাইয়া হাসিতে লাগিল।

ওদিকে স্থ্য অন্ত যাইতেছে।

• প্রামের মধ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। সঙ্গে সংক্ষ চাকও বাজিতেছে।

চাকের বাজনার মধ্যে সে ভনিতে পাইল ধুমূল বাজনার বোল। পূজার আগে

নিত্য সন্ধ্যায় ঢাকীরা ধুমূল দেয়।

### . পাঁচ

হা-ঘরের দলটি বড় নয়, দশটি পরিবার সম্প্রতি বারোতে পরিণত হইয়াছে। হুইটি ছেলে বড় হইয়াছে, বিবাহ করিয়া স্বাধীনভাবে স্বজ্ঞ গৃহস্থালী পাতিয়াছে। আমামাণ গৃহস্থালী। পাহর আশ্রয়দাতা—তাহার স্ত্রী পাহকে লাখাস দেয়—পাহও একদিন এমনি করিয়া গৃহস্থালী পাতিবে। উহাদের কথা-বার্ত্তা পাহ্ন এখন অনেকটা বুঝিতে পারে, অল্ল-স্থল বলিতেও শিথিয়াছে। প্রোচ্ গুণীন বলে—আমার মন্ত্র-জন্ম, জনী-বুটি, সব তুকে শিখাইব। তামাম

আদমী ভরকে মারে—তুকে খাতির করবে। এই দলের মধ্যে সন্ধার তুকে পালা বৈঠনে দিবে। ই।।

প্রোচা বলে—নয়া কাপড়ার তাঁবু বনায় দেবে। থালা দিব, জৈটো দিব, নতুন হাঁড়ি দিব; বছৎ রঙদার দড়ি দিয়ে শিকে বানির্চ্ম দিব, বছ আসবে তুহার, বিস্তারা দিব, তুহার তাঁবু পড়বে হামার তাঁবুর পাশে।

প্রোচা বলে—বহুৎ আছা তীর ধমুক বানিয়ে দেব, আছা 'কুলাঢ়' বানিয়ে দেব, শড়কী বানিয়ে দেব, শড়কী বানিয়ে দেব কিবলৈ তাঁইলা দিব, যিসকা বেটিকে তুলাদী করবি—উভি দেবে একটো ভঁইলা; ছটো আছা কুন্তা ভি দেবে, শীকার খেলবি।

প্রোঢ়া বলে—এ বুড়োয়া তুহার সাঁপটা ভি দিস বাচ্চাকে।

প্রৌচের তাহাতেও আপত্তি নাই, সে বলে—দেক্তে—জরুর দেকে। এই বয়স্ক ছেলেটিকে সব্ ভূলাইয়। একাস্কভাবে আপনার করিবার জন্ত তাহার \*
জীবনের সব কিছু সম্পদ সে দিতে প্রস্তত।

পান্থ ভীতিত্রন্ত হৃদরে শুক হাসি হাসে, আর সম্মতি জানাইরা ঘাড় নাড়ে। তাহার মুখের রোগের পাভ্রতা মনের ভীতি-সঙ্কোচ-বিরূপতা ঢাকিয়া রাথে। কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও দে ইহাদের সঙ্গে এক হইরা যাইতে পারে না, একান্ত ভাবে আপনার জন হইতে পারে না।

অত্যন্ত নিয়শ্রেণীর মানুষ ইহারা। ইরাণী বলিরা পরিচিত, ইউরোপের জিলাদের অন্ততম শাথার যাযাবর শ্রেণীকে বাঁদ দিয়াও—এই দুশেরই আরও যাযাবর শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত শ্রেণীর। দলে তাহারা প্রকাপ্ত, ঘোড়া-গাধা পর্যান্ত তাহাদের আছে! বেশভূষায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। হিন্দুর পল্লীতে গিয়া তাহারা মাথায় নামাবলী বাঁধে, কোঁটা তিলক কাটে, বহিবাস পরে, গলায় পরে ক্রান্দের মালায়, হাতে ক্ষাপ্তলু নেয়। প্রাদম্ভর সল্ল্যাসী সাজিয়া 'নমো নারায়ণায়' হাঁকিয়া গৃহত্বের ক্ল্যারে গিয়া দাঁড়ায়, মুখ দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলে। মুসলমানদের পল্লীতে—

ফকীর সাজিয়া মুসলমানী বোল হাঁকিয়া ভিক্ষা করে, দাবী করে, কাড়িয়া লয়, ছোট-ছোট বাজার ছাট স্থবিধা পাইলে লুঠ করিয়া লয়। ধর্মের রীতি-नीजि, जाठात भानन करत ना, किंख शर्मात एहात्राठ छाहारनत यायानत जीवरन नांगिष्ठारह, এक्ट्रे परनंद्र मरशुर्भाष्ट्र हिन् यदः धर्ष देननाम छेन्द्र मध्यपारवहे লোক আছে। অবগ্র সে নামেই; তাহাদের খান্ত এক, পানীয় এক, ভাষা এক, তবুও মানুষের মনের মধ্যে সভ্যতার যতটার প্রভাব পড়িলে জীবনে ধর্ম আসে. •ততখানি সভাতা তাহাদের মধ্যে আছে। ইহারা কিন্তু আঞ্চও পড়িয়া আছে मानव खीवरनत चरनक निम्नस्टरत । जीयनर्गन वर्वत हिश्य गूरथत गर्छन, कारणा ুরঙের উপর পুরু ময়লার একটা স্তর জমিয়া আছে, গরম লাগিলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অঙ্গমাৰ্জনা জানেনা, শীতে স্নানই করেনা, গায়ের লোমকুপে ্রীউকুন হয়, পরণের একফালি কৌপীনের মত কাপড়েতো• শাদা রঙের উকুন থিক্ থিক্ করে, উহারা বলে, 'চিল্লড়'। কামড়ে মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া , चाঙ्रुल চালाইয় মারিয়া ফেলে, মট্-মট্ শব্দ উঠে। অথাম্ম বলিয়া কিছু নাই, গরু ভেড়া মুহিষ শেয়াল হইতে ব্যাঙ এমন কি সাপ পর্যান্ত খায়, অর্দ্ধসিদ্ধ লবণাক্ত মাংস হইলেই হইল, মাংসের সঙ্গে খায় মদ; এ সমস্ত হজম করিবার শক্তি উহাদের দেহের কোবে-কোবে পিতৃপুরুষক্রমে সঞ্চিত আছে। হল্পম করিলেও গায়ে কিন্তু একটা অভ্যন্ত হুর্গন্ধ উঠে। পারু এই গন্ধটা বিশেষ করিয়া বরদান্ত করিতে পারে ন।। তাহার আশ্রয়দাতা গুণী লোক, তাহার মন্ত্র—তাহার ঔষধ সবই সে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাইয়াছে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে প্রান্তরে গুরিয়া নিজেও সে কিছু কিছু আবিদ্ধার করিয়াছে, ভাহার বৃদ্ধি ভাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তীক্ষ্ণ, সে পাছর কষ্ট বৃষ্ধিতে শারে, অধ্বও বুঝিতে পারে তাহাদের সকল খাত্য পাত্র হজম করিতে পারিবে না'। তাই পাঁল্পকে দে পাখী, খরগোষ, ভেড়া, ছাগল ছাড়া অন্ত কোন জ্বন্তর মাংস খাইতে দেয় না। কিন্তু পাত্ম তাহাদের গারের গন্ধ সহিতে পারে না

এই সজ্যটা মধ্যে-মধ্যে যথন অত্যস্ত প্ৰকট ভাবে প্ৰকাশ হইয়া পড়ে তথন সে অত্যস্ত আহত হয়।

ধীরে ধীরে পায় সারিয়া উঠিল। তথন প্রায় চারমাস অতিক্রান্ত হইয়া ,
গিরাছে। শীতের আমেজ ক্রমশং ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্থান হইতে স্থানান্তরে
উন্মুক্ত অবাধ বায়ু-প্রবাহের মধ্যে ঘোরা-ফেরা-বাস, অর্দ্ধসিদ্ধ লবণাক্ত পাথীর ন মাংস থান্ত, নিত্তা নিয়মিত বিপুল পরিশ্রমের ফলে—আজন্ম সবল-দেহ পায় সবলতর দেহ লইয়া সারিয়া উঠিল। অন্তদিকে বিপদ বাড়িয়া উঠিল।

মানব জীবনের বিবর্তন বজ্জিত রাক্ষণাচারসর্বয় মাহুবগুলির সঙ্গে তাহার ক্ষিতির প্রজেদ, তাহার অন্তরের ত্বণা ছর্বল পাহুর পক্ষে গোপন করা স্টেবপর হইয়াইল, কিন্তু প্রস্থ স্বল পাহুর পক্ষে গোপন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার আশ্রেমদাতা এখন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ক্রী দাঁতে-দাঁত ঘবিয়া গর্জন করে; একদিন সে পাহুর চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কঠিন নির্যাতনে নির্যাতিত করিল। পাহু অকাতরে সর সহ করিল, তবু সে পঁলাইবার চেটা করিল না। ইহাদের মধ্যে সে আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে। পলাইবার কথা মনে হইবার সঙ্গে তাহার মনে পড়ে ছিন্ন-কঠ নাকু দন্তের কথা, থানা, পুলিশ, দারোগা, জমাদার, কাঁসী! বুক তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠে। এখানে সে সম্প্রিরাপদ। ইহাদের মধ্য হইতে তাহাকে পাহু বলিয়া কেউ, কেউ—কেউ আবিছার করিতে পারিবে না। তাহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকবার পুলিশ এই হা-ঘরেদের আড্ডা দেখিয়া গিয়াছে, তয়াস করিয়াছে, কেউ তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেবে নাই।

পাত্ব হৃত্ব হট্যা চেতনা লাভ করার পর প্রথম যেদিন সে হান্বরেদের তাঁরতে পুলিশকে হানা দিতে দেখিয়াছিল, সে-দিন ভাহার মনে হট্যাছিল, "পুলিশ আসিয়াছে আমারই সন্ধানে।" ছুর্মাল হান্পিওটা উদ্বেশে বন্ধ ইইবার

উপক্রম হইয়াছিল। পুলিশ চলিয়া যাইবার বছক্ষণ পর প্রায়ত্ত সে পৃড়িরাছিল-পক্ষাঘাতগ্রন্ত পঙ্গুর মত। ক্রমে সে দেখিল-ইংগাদের তাঁবুতে পুলিশের আসা-যাওয়া অভ্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। পুলিশ আসে, ভাছাদের नांग निश्चा नत्र, भागारेशा यात्र-इति-नुष्ठे कतितन कठिन माध्या प्रथता · इहेटन । ভाहाँतै चा<u>ल्यमा</u>जा चटनक नाटताला क्यानातटक **क**ती-तृष्टि, तहीन् পार्थत (मय, याहात खटन इन जि जी नाज हरेटन, अठूत होका भाषमा याहेटन, ত্বনন নাশ হইবে, কঠিন অন্তের আঘাতও ব্যর্থ হইবে, অবশেষে একদিন হনিয়ার রাজাও বনিয়া যাইবে। এত লোককে সে জরী-বুটি এবং পাধর দিয়াছে যে ভাৰীকালে ছুনিয়ার রাজত্বের জন্ম পরস্পর-বিরোধী হাজার ताकात गर्या अवना श्राप्त वाधिमा याहर्त । नाती अवः वर्ष मर्या मर्या পুলিশের লাভ হয় ইহাদেরই কল্যাণে। সভ্যতায় বঞ্চিত এই হা-ঘরেরা পভাগমাজের কোন আইনই মানে না। স্বতরাং পুলিশের কবলে ইছারা পড়িয়াই আছে। হা-ঘরের দল গ্রামের পাশে বাসা গাড়ে, তাহাদের গরু মহিব ছাগল প্রভৃতি পশুগুলির জন্তে গাছ-পালা কুড়াইয়া পাতা কাটিয়া লয়, কাহীরও অমুমতি লয় না। গাছ যে কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে এ আইনই তাহারা মানে না। গাছ মাটিতে **জ**ন্মিরাছে, গাছতো মাটির, বাচ্চা যেমন মায়ের তেমনি। গাছের মালিক গ্রামের লোক আপতি করিলে দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। গ্রামের লোকের ছাগল ভেড়া দেখিলে মারিয়া থায়। ছাগল ভেড়া মারে লুকাইয়া। তাহাদের নিজেদের ছাগল ভেড়া আছে; ও-গুলার অধিকারীত্ব তাহারা নানে। রাত্রে চুরি করে। চৌকীলার প্লিশ মোতায়েন পাকিলে—তাহাদের মেয়েরা তাহাদের সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়া দেয়, যুবজীরা তাহাদের ভুলাইয়া পূরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, দেই অবসরে পুক্ষেরা বাহির হইয়া পড়ে নৈশ অভিযানে। পরদিন প্রাতে পুলিশ আসিয়া ংলিমা জুড়িয়া দেয়, খানাতলাল করে। মধ্যে মধ্যে ছই-একজনকে ধরিয়াও লইয়া যায়; ইহারা ছই-চারিদিন অপেক্ষা করিয়া দেখে, গুতব্যক্তি ভাছার

মধ্যে ছাড়া পাইলে তাহাকে লইয়া বাসা তুলিয়া স্থানাস্তরে চলে ; ছাড়া না পাইলেও চলে, ধৃতব্যক্তি শান্তিভোগ করিয়া একদিন না একদিন ফিরিবেই। সত্যই তাহারা অন্তত উপায়ে ভ্রাম্যমাণ দলের সন্ধান করিয়া ফেরে।

পুলিশকে গ্রাহ্ করিলেও ভয় করে না। পাছ দেখিল তাহারা অর্থাৎ গ্রামের লোক পুলিশকে যেমন ভয় করে, ইহাদের ভয় তেমন নয়। কথনও কথনও পুলিশের সঙ্গেতালামা করে ইহারা, পুলিশও ইহাদের বর্ষর কোধোমততাকে এড়াইয়া চলিতে চায়! এই মাস করেকের মধ্যেই তুইজন কনেষ্টবলকে প্রহার দিতে পাত্ন দেখিয়াছে। আজই বৈকালে একজন জনাদারবাবু মার থাইয়াছে। পারুর আশ্রয়দাতাই প্রচণ্ড এক চড় ক্যাইয়া দিয়াছে। জ্মাদার এই তাঁবুর দিকেই আসিতেছিল, পথে সভা বিকশিত যৌবনা একটা হা-ঘরের মেয়েকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে রসিকতা জুড়য়াছিল। মেরেটি-সেই কিশোরী মেরেটি-যে একদিন পান্ত মদ খাইবে না শুনিরা মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিয়াছিল। মেষেটার নাম রুকণী। রুকণীও তাছার সে রসিক্তার উত্তরে সমানে রসিক্তা করিয়াছিল, ফলে তরুণ জমাদারটি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই, ধরিয়াছিল ফুকণীর আঁচল। মুহুর্ত্তে আঁচলটা টানিয়া লইয়া রুকণী ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। এবং वित्रमुख निवाहिन गरे कथा। खगानावृति विशालदारे अक्षमत हरेटलहिन, রাত্রের ছলনাময়ী হা-ঘরের মেয়ের সঙ্গে ছুই-একবার তাহার পরিচয় হুইয়াছিল, সেই পরিচয়ের উপরেই ছিল তাহার ভরদা। কিন্তু পায়ুর আভালাতা গুণীন কথাটা উনিবামাত্র অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, পাতু এবং ককণীও সঙ্গে গিয়াছিল। জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল পথে। দেখামাত্রই গুণীন ভাহার গালে প্রচণ্ড চড় ক্বাইয়া দিল! পাতু অবাক হইয়া গেল, কিন্তু ক্ৰকণীর সে কি হাসি, সে দিনের মতই গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ক্ৰণী মেরেটা ত্রক্ত মেরে। পাত্র চেরে বয়সে কিছু বড়। চৌল-

পনেরে বংসর বয়স হইলেও মেয়েটা দেহে শক্তিতে ইহারই মধ্যে বেশ বড়-.হইয়া উঠিয়াছে। বেমন চতুর, তেমনি হিংলা, তেমনি শক্তিশালিনী ; —গৃহস্থের বাড়ী হইতে ঘটি বাটি চরি করিবার দক্ষতা তাহার অন্তত। পথে-মাঠে-ঘাটে ছাগল ভেড়া পাইলে মুহুর্ত্তে সেটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঘাড়টাকে এমন কৌশল ও শক্তির সঙ্গে মোচড়াইয়া দেয় যে আক্রান্ত জানোয়ারটা বারেকের জন্তও অফুট চীৎকার করিবার অবসর পায় না। ওই মেম্বেটা তাহার এখানকার জীবনে সর্বাপেকা বড অভিশাপ। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই পাতুকে বিশ্বেরের • দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু রুকণীর মত কেউ নয়। তাহাদের হইতে পুধক—গ্রাম্য-সমাজের এই ছেলেটিকে ওই সন্তানহীন বৃদ্ধ গভীর মমতায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধের যাত্রবিদ্যাকে সম্প্রদায়ের সকলেই ভয় করে, নতুবা এ সম্প্রদায়ের কেইই পাহুকে ভাল চোখে দেখে না। পাহু যে তাহাদের সকল খাত খায় না, সে যে তাহাদের ভাষা ভাল বলিতে পারে না, পাতু যে আক্লও পর্যান্ত চুরি করিতে বাহির হয় নাই, ইহার জন্ম তাহারা তাহাকে মুণা করে। তাহার উপর আক্রোশ পোষণ করে। কিন্তু রুকণীর আক্রোশ যেন সব চেয়ে বেশী। ঠাট্টা ৰিজ্ৰণ সে অহরহই করে, মধ্যে মধ্যে কঠিন ভাবে অপদস্থ করিয়া নিষ্ঠুর হাসি ছাসে। মদের ভাঁড লইয়া রসিকতাটা তাহার একটা সাধারণ রসিকতা। নিজে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পায়ুকে ভাঁড়টা আগাইয়া দিয়া বলে-পিয়ো।

পাত্বর জ্র কৃষ্ণিত হইরা উঠেঁ। সে কোন উত্তর দের না। রুকণী আরও খানিকটা কাছে আসিয়া বলে—পিয়ো। পান্ন বিরক্তি তরে পিছাইয়া যায়।

ৰুকণীর হাসি স্কুৰু হয়। হাসিতে হাসিতে পাছুর কাছে সেও আগাইয়া • গিয়া বুলে—পিয়ো।

· পাছ পাবার পিছাইয়া যায়, রুকণী সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসে। নিদারুণ বির্ক্তি এবং ক্রোধ সত্ত্বেও তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করে না। দলের সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে; সামান্ত অপরাধে হয় তো কঠিন শান্তি পাইতে হইবে। যদি থুন করিয়া কোন প্রান্তরের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া কেলিয়া। দেয়—তবেই বাসে কি করিবে! তাহার আশ্রয়দাতা একা গোটা দলটার সমস্ত লোকের সঙ্গে কভক্ষণ লড়াই করিবে পূ

শেষ পর্যান্ত রুকণী তাহার উচ্ছিষ্ট মদ পাস্থর গায়ে ঢালিয়া দেয়। পাস্থর সর্ব্বাক্ষে পচাই মদের ফুর্গন্ধ উঠে। রুকণী হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

হা-ঘরের দলের কুকুর গুলার ভীষণ হিংল্র প্রকৃতি; পাহর সঙ্গে তাহাদের পরিচয় এখনও অল, অন্তত: পাহর দিক হইতে অল। কুকুরগুলা তাহাকে চিনিয়াছে, পাহকে দেখিয়া তাহারা গোঙায় না, লেজও নাড়ে, কিন্তু পাহ তাহাদের কাছ বেঁবে না। ক্রকণী এবং অল্ল হা-ঘরের ছেলেমেয়েরা কুকুর-গুলাকে লইয়া খেলা করে। তাহারা ছুটে—কুকুরগুলাও ছুটে, লাফ দিয়া কাঁবে বাড়ে উঠে, খেলাছলে কামড়াইয়া ধরে, ক্রকণীরা ধালা দিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার ছুটিয়া যায়। কখনও কখনও কুকুরের খেলার কামড়েও ছেলেমেয়েদের গায়ে রক্ত ঝরে, সে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। তাহারাও তাহাদের চুটি টিপিয়া ধরে। পাহু সভয়ে দূর হইতে দেখে। ক্রকণী কুকুর লইয়া পাহর পিছনে লেলাইয়া দেয়। পাহু প্রথম প্রথম বিবত হইত, এখন কিন্তু একটা ডাঙা লইয়া দাড়ায়। ডাঙা দেখিয়া কুকুরগুলা রাগিয়া যায়, ক্রুছ গর্জন করে।

ষ্ণমানার ও ক্রকণী-পর্বের পর, ক্রকণী উল্লাসে উচ্ছাসে মাতিয়া উঠিল।
সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে একটা পরম উপভোগ্য কোতৃক। ক্রমানার
তাহার আঁচল ধরিয়াছিল—সেটাও কোতৃক, গুণীন তাহাকে প্রচণ্ড চড়
ক্রমাইয়া দিয়াছে—সেটাও কোতৃক। প্রত্যেক তাঁবুতে সে উচ্ছাসিত হাসি
হাসিয়া ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বেড়াইল। পাছ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নির্ভূর
মেয়েটা এইবার তাহাকে লইয়া পড়িবে, পড়িলও।

অভ্যাস মত মদের ভাঁড় লইয়া রুকণী আসিয়া ভাঁড় আগাইয়া দিয়া বলিল—পিয়ো। পাছ এখন হল, পূর্বাপেকা আনেক সবল হইরাছে। সে আজ • বলিল—না।

—পিয়ো। পিয়ো। বলিয়া খিল-খিল হাসি হাসিয়া ককণী আয়েও খানিকটা আগুটিয়া আসিল।

-711

পাত্রর সবল প্রতিবাদে রুকণী আন্ধ একটু আশ্চর্য্য হইলেও কৌতুকটা তাহার কাছে আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিল। যে সাপ কণা ভূলে না, তাহার সঙ্গে থেলা করিয়া মজা নাই। পাছুর সবল প্রতিবাদকে অপ্রতিভ উপহাসাম্পদ করিবার উল্লাসে হাসিয়া সে অধীর হইয়া উঠিল। সেও আজ বর্ষবর যাহা করে তা' করিল না, মদটা তাহার গায়ে ঢালিয়া দিল না। ভাঁড়টায় চ্যুক দিয়া একমুথ মদ টানিয়া লইয়া কুলকুচার মত ফু-ফু করিয়া পামুর মুখে গায়ে ছিটাইয়া ভাসাইয়া দিল। পামুর আর সহা হইল না. ক্রন্ত कारनाशास्त्रत युक्ट क्रक्नीत निर्क चार्गाहेश राम। युक्ट क्रक्नी यस्त्र ভাঁড়টা নামাইয়া রাখিয়া কুন্তীর প্রতিদ্বীর মত বলিল-আও! চলে 'আও। বলিয়া সে-ই লাফ দিয়া পড়িল পাতুর ঘাড়ে। তারপর আরম্ভ হইল প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই। পাত্র ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া যুঝিতেছিল, তাহার সর্ব্রশক্তি প্রয়োগ করিতে সে বিধা করিল না, কিছু রুকণী পাছুর অপেক্ষা বয়সে বড়, সে হা-ঘরের মেয়ে, তাহার শক্তি পাছুর অপেক্ষা বেশী; কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পাহুকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বিশয়া হি-হি করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে লাগিল। পান্তর নজিবার শক্তি পর্যান্ত ছিল না, অন্তত কৌশলে পাতুর হাত ছইটাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর পা রাথিয়া রুকণী বুকে বসিয়াছিল। পাতু ভধু রাগে ফুলিতেছিল। চারিপাশে ততকণে হা-বরের দলের ছেলেমেয়েগুলা জমিয়া গিয়াছে, তাহারাও হাসিতেছিল নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি! হঠাৎ ক্লকণী তাহাদের বলিল-দে তো, মদের ভাঁডটা দে তো।

ক্লাতলের মন্তই মুখ সরু মাটির ভাঁড়; ভাঁড়টা লইয়া রুকণী বলিল— পিলো।

পাফু দাঁতে ঠোঁট টিপিয়া ধরিল। ক্রকণী ডান হাতে এবার চাপিয়া ধরিল পাফুর গলা; বায়ুর ব্যাকুলতায় ক্রদ্ধাশ পাঁফুর মুখ-আপনি হা হইয়া গেল। ক্রকণী তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া—গল-গল করিয়া পাছর মূখে ঢালিয়া দিল মদ। তারপর চাপিয়া ধরিল পাফুর মুখ।

# ছয়

### (ক)

মদের হুর্গন্ধ এবং অম্ল-কটু আসাদ জীবনে প্রথম এমনিভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইলেও, মদের ক্রিয়াটা ভাষার মন্দ লাগিল না। কিছুক্ষণ গা-বমির কট হুইল, ভাষার পর.কিন্তু সারা দেহ-মন চন্-চন্ করিয়া উঠিল। ভাষার ভ্রম কাটিয়া গেল—সে হাত-পা ছুড়িয়া প্রবল আক্ষালনের সঙ্গে ক্লকণীকে গালি গালাক জুড়িয়া দিল।

ক্ষণী এবং ছেলেগুলা হি-ছি করিয়া হাসিতেছিল। পাছর আশ্রমণাতা এবং তাহার স্ত্রীও হাসিতেছিল। ছেলেটা আজ মদ খাইয়াছে—ইহাতে ভাহাদের ভারী আনন্দ।

ক্ষণী একবার কুকুর লইয়া আদিল। পায় আজ নিজেদের কুকুরগুলার সবচেরে বলবানটাকে লইয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বদিল। ুগন মহাথুগী ছইয়া হঠাও তাঁবুর ভিতর হইতে তাহার দেই পোষা বুড়া সাপ্রাক্তে আনিয়া পায়র গলায় জড়াইয়া দিল। সাপের শীতল স্পর্শে এবং সাপটার নিমেবহীন চাহনি দেখিয়াও নেশার উত্তেজনার শক্তিতেই পায় তবে এমন কিছু করিল না যাহা দেখিয়া ক্ষণী ও অন্ত ছেলেমেয়গুলা তাচ্ছিলোর হাসি হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে পারে। পাথরের মৃত্তির মত স্থির হইয়া সেও নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সাপটার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুধন বলিল— ডর নাই। ডর নাই। বিষ নিকাল দিলাম। এই দেখ। বলিয়া দে.সাপটার গোটা মাধাটা থপ করিয়া আপনার মুখের মধ্যে প্রিয়া স্তনপান-রত শিশুর মত চক্-চক্ করিয়া চুধিতে আরম্ভ করিল।

বেদিন সে আহার করিল ভীথের মত। ঘুমাইল কুপ্তকর্ণের মত। প্রদিন সকালে উঠিয়া মাধাটা কেমন ঝিম-ঝিম করিতেছিল, গত সন্ধ্যার ঘটনাগুলা কেমন ঝাপসা মনে হইল। তবুও আপন খোগ্যে বেশ খানিকটা অহক্ষার অফুভব করিল।

রুকণী বাহির হইয়া যাইতেছিল প্রামে ভিক্ষা করিবার জন্ত—তাহাদের বেদাতী বিক্রয়ের জন্ত । বেদাতী তাহাদের মাটির ঝুমঝুমি; বন্ধলতা দিয়া বোনা অত্যন্ত হোট বাটির আকারের টুকরী; কিছু পথে প্রান্তরে কুড়াইয়া সংগ্রহ করা কালো-লাল মন্থণ উপলখণ্ড—বিষপাণর এবং রক্তপাণর বলিয়া বিক্রী করে। গৃহত্তের দ্বনারে গিয়া প্রাথমেই হাঁক্তে—এগে খোকার মা, ঝুম-ঝুমি লেবি ? এগে খোকার মা!

ক্রমে বাহির করে লভার টুকরী, তারপর পাথর। শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় বিবার জন্ম কথনও কথনও ছুরি দিয়া নিজের হাত থানিকটা কাটিয়া ধ্লামাথারক পাথরটাকে এমন জোরে টিপিয়া ধরে যে সামান্ত ক্ষতমূথের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। বিষপাথর দেখাইয়া বলে, সাঁপ কাটে, বিচ্ছু কাটে—পাথর লাগা, বিষ থা লেবে। ভারপর বলে—সিবি ? লিবি ? লে! লে!

প্রত্যাখ্যান করিলে স্থান কাঁল পাত্র বৃঝিয়া জবরদন্তী করে, আবার ঝোলা-ঝানটা গুটাইরা পলাইরাও আসে। ক্রকণী তিকার বাহির হইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া মুখ তেঙাইরা দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাছও দাঁত বাহির করিয়া মুখ তেঙাইল।

রুকুণী আগাইয়া আসিল। পাছু প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রুকণী কিছু তাহাকে আংক্রমণ করিল না, বলিল—গাঁওমে যাবি ? হামারা গাণ ? যাবি ? পাছ চুপ করিয়া রহিল। ক্ৰণী বলিল—বক্রী মিলে গা তো মারেগা, আও। গোদ খায়েগা রাত্যে। আও।

भार विनन-तिहै। तिहै याराणा !

ুক্তি মুণাভরে বলিল—ডরফোকনা ! 'অর্থাৎ ,ভীক্স, কাপুরুষ। বলিয়া সে ঘাদরা দোলাইয়া প্রায় একপাক নাচিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পাছ অপমানে রাগে কুলিতেছিল। কিছুক্দণ পর তাহার নজরে পড়িল দ্রে ধানকেতের ধারে শাদা রঙের চতুপ্সদ কি একটা জানোয়ার ঘাস থাইরা ফিরিতেছে। কিছুদ্র সে আগাইয়া গেল। এবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—জানোয়ারটা একটা ছাগল। রুকণীর 'ভীরু কাপুরুষ' গালটা তাহার কানে তথনও বাজিতেছিল—মনটা রি-রি করিতেছিল; সে ওই অপবাদ খণ্ডনের জ্মন্তই চুপি-চুপি আগাইয়া গেল জানোয়ারটার পিছন দিকে। কাছে আসিয়া হঠাৎ ছাগলটার উপর, লাফাইয়া পড়িল শিকারী চিতার মত। ছাগলটা একটা ভয়ার্স্ত চিংকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে পায় তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া সবলে ঘাড়টা পাক দিয়া মোচড়াইয়া দিল। এমন ক্ষিপ্রতার সক্ষে কাজটা সম্পন্ন করিল যে, ছাগলটার মুখটা দিতেই মৃত পশুটার মুখ দিয়া অবরুদ্ধ স্বর খানিকটা শক্ষ করিয়া বাহির হইয়া গেল। পায়্ছ চারিদিক দেখিয়া সেটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কার্তে চুকিয়াণ্ডাল।

ক্ষকণীর অন্থা সে অধীর আগ্রহে প্রভীক্ষা করিতেছিল। ক্ষকণী যথন কিরিল তথন সে পথের উপরেই দাঁড়াইরাছিল। ক্ষকণী আজ শুধু ছাতেই ফিরিতেছিল, পাছ বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, না—ক্ষকণীর কাঁথের ক্যুপ্ডটা এতেটুকু ছলিয়া কাঁপিয়া নাই। সে অত্যন্ত খুগী হইয়া উঠিল। ব্যক্ষভরে ছাসিয়া জ্ঞ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা ? . শ্রান্ত রুকণী তাহার ওই জ্রনাচাইয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষু প্রশ্নে অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। প্রশ্নটাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। রুক্মখরে বুজিল—কেয়া ?

' -- वकती १

ক্ষকণী ক্ৰম্ব দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া পাকিয়া গভীর ভাচ্ছিল্য-পূর্ণ ব্যক্তের সঙ্গে আন্তে শুধু বলিল—ড-র-ফো-ক-না! বলিয়াই সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উত্তত হইল। কিন্তু পাত্ম খপ করিয়া ভাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আও।

উগ্ৰ ক্ষিপ্ৰ গতিতে ককণী উন্নত-ফণা সাপিনীর মত বাড় ফিরাইয়া দাড়াইল—বলিল—কাহা ?

পাত্র হাসিয়া বলিল-আও, দেখো।

- —কেয়া <u>?</u>
- -- वकती। वकती।
- --বকরী ?
- —হাঁ, হাঁ। আও, দেখো।
   এবার ককণীর চোথে মূথে ফুটিয়া উঠিল চঞ্চল কোতৃহল, ব্যগ্র মৃত্ত্ কণ্ঠস্বত্তের
  বলিল—দেখে দেখে প

—আও।

তাঁবুর মধ্যে মরা ছাগলটাকে দেখিয়া 'হা-ঘরেণীর' চোখ ছটা ঝকমক করিয়া উঠিল, তাহার মাংসলোভী মন লোল্পতায় ভরিয়া গেল। ঝকমকে দৃষ্টিভরা চোখে সে প্রশ্ন করিল—তুম ?

—रा । शास त्क क्नाहेश माँ एवं न । — राम । दा ।

'হা-্বরেণী' জতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় বলিল—আতা। আভি!

ুমিনিট কয়েক পরেই সে ফিরিল, তার এক হাতে মদের ভাঁড়, অঞ্চ

হাতে ছুরি। পাহর দিকে সে ভাঁড়টা অগ্রসর করিয়া দিরা বলিন —পিরো।

আজ কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে বাঙ্গ-শ্লেষ নাই।

গত রাত্রের নেশার উত্তেজনামর অভিজ্ঞতা রুত্তেও মদের আসাদ এবং গদ্ধের জন্ম পাছর মদের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তবুও সে মদের ভাঁড়টা রুক্ণীর হাত হইতে তৎক্ষণাৎ টানিয়া লইল, কোনমতেই সে ভাহার সন্ম অজ্জিত শৌর্য্যের সম্মানকে আহত হইতে দিবে না। দম বন্ধ করিয়া সে ভাঁড়ে চুমুক দিল।

क्रक्षी रिमन-वाध्य भिरम।

সে আবার চুমুক দিল। এবার ককণীকে ভ'ড়েটা দিয়া সে বলিল—
তুম পিয়ো।

ক্ৰণী মন্তপান ক্রিল—ছুর্লভ বস্তুর মত, পরম তৃপ্তির সহিত। তারপর ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া হাতের ছুরিটা দিয়া চামড়া ছাড়াইতে বসিল। পাছকে বলিল—পাকড়ো।

বুক ফুলাইয়া পাছ ছাগলটাকে একদিকে টানিয়া ধরিল। ককণী তাহার সঙ্গে আব সহকর্মীর মত ব্যবহার করিয়াছে—এই অহকারে সে চন্ চর্ম খুলী ছুইয়া উঠিয়াছে। মদের নেশাতেও মাথাটা বেশ চন্-চন্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন রাত্রে বৃধনের তাঁবুর সামনে মদের আসর বসিল। বৃধন ও তাহার প্রী প্রচুর মঞ্চপান করিয়া নাচিয়া গাহিয়া ছল্লোড লাগাইয়া দিল। ককণীও নাচিল, তাহার পায়ের পিতলের নূপুরের ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর শক্ষের সঙ্গে বাজনদারটা শেষ পর্যান্ত তাল রাখিতে পারিল না! তাল কাটিতেই ককণী বাজনদারটার গালে একটা চড় কবাইয়া দিয়া মাটিভে, পড়িয়া. হাসিয়া সারা হইয়া গেল।

## (%)

বৎসর ত্রেক কাটিয়া গেল। তের-চৌদ্ধ বংসরের পাত্র পনের-বোল বংসবের হইয়া উঠিল। ভাহার মুখের চেহারার বদল হইল, মাথায় বাড়িয়া উঠিল উর্বার ভূমির বুনো গাছের মত। মুখ ভরিয়া দেখা দিল ফিন্ফিনে গোঁফ-দাড়ী। পিঠের সেই বেতের দাগগুলা ছাড়া প্রের পুর্ব-জীবনের সকল পরিচয়-চিক্ট বিলুপ্ত হইয়া গেল। মদে তাহার এখন প্রবল আসজি। এক গরুর মাংস ছাড়া আর কোন মাংসেই তাহার অরুচি হয় না ! গরুর • মাংস্টা সে এখনও খাইতে পারে না। নাম শুনিলে ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠে। এখন সে শিকারে যায়, সাপ ধরিতে পারে। বাঁশের খুটার মাধায় লমা দুড়ি টাঙাইয়া—বাঁশ হাতে তাহার উপর নাচিয়া প্রামে-প্রামে খেলা দেখার। গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইরা দাঙ্গাও করে। কেবল গরুর মাংস খাইতে না পারার মত পারে না চুরি করিতে। মনে পড়িয়া যায় সেই खमानादात्र कथा, नादाांशात्र कथा, जात नादभत गूथ, मादात काजा, निनि চারুর সেই বিহবল চেহারা। খুন করিলে ফাঁসী হয়, চুরি ডাকাভীতেও জেল हम। ७६ इरेटे। अनदारभद कामनाम नारेटन भूनित्मत टिहाता-एनरे চেহারা। নহিলে পুলিশকে কিলের ভয় ? তাহার মনে পড়ে, জমাদারের গালে বুধনের হাতের সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা। সেও কামনা করে, এমনি অপরাধে অপরাধী অবস্থায় দেই জমাদারটাকে একবার পায় সে! আপন মনেই সে দাঁতে দাঁত ঘৰিয়া ছিংল্ৰ ভয়ক্ষর হইয়া উঠে।

মধ্যে মধ্যে মা-বাপ-দাদা-দিদিকে মনে পড়ে। এ মনে-পড়া জমাদার বা
পুলিশ প্রদান মনে-পড়া ইইতে স্বতন্ত্র। গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়া কোন
বাড়ীতে তাহাদের বাড়ীর সঙ্গে কোন সাদৃষ্ঠ দেখিলে, অথবা কাহারও মুখের
\*সহিত জ্ঞাপন জনের মুখের আদল দেখিলে তার এ ধারার স্মৃতি জ্ঞাগিয়া উঠে।
বিশেষ করিয়া কোন স্ক্রেরী তরুনীকে দেখিলে তার মনে পড়ে দিদি চারুকে।
সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় বাড়ীর কথা। এই ধারার মনে-পড়ার আরও

একটা ভিন্ন রূপ আছে। প্রামে গিয়া ঢাকের বাজনা শুনিয়া তার মন চঞ্চল হয়, সে সমস্ত প্রামধানা খুঁজিয়া দেখে, কোধায় কোন ঠাকুরের পূজা. হুইভেছে। সেদিন তার মনে পড়ে বন্ধদের কথা, প্রামের লোকের কর্যা, বাবুদের চণ্ডীমগুপের কথা; মনে পড়ে প্রতিমা গঠনকারী কারিগরদের, বলিদানের ছেতাদারকে, পালকের প্রকাশু ফুলওয়ালা ঢাক কাঁথে প্রীমন্ত বারেনকে; মনে পড়ে বলিদানের সময়ের জনতার মন্ততা, মনে পড়ে বিসর্জনের সমারোহ, আলো—বাজনা—রাত্রির আকাশে ছুটন্ত এবং জলন্ত হাউই বাজী, বিসর্জনের দীদি, দীদির পাশে হাটতলা, হাটতলার কাছে স্থলের খেলার মাঠ, খেলার মাঠেব পরে সবুজ মাঠ, মাঠের ওপারে আবার গ্রাম। সেদিন সে উদাস হইয়া থাকে।

ক্ষণী সেদিন তার কাছে আসিয়া সামান্ত ক্ষেকটা কথা বলিয়াই অক্ষাৎ চলিয়া বায়, আবার আসে—আবার চলিয়া বায়, শেব পর্যান্ত পাছর সঙ্গে কুদিন্ত কলহ জুড়িয়া দেয়। এখন আর সে তার সঙ্গে মারামারি করিতে আসেনা। পাছ এখন তার চেয়ে মাধায় অন্ততঃ ছয়-লাত আঙ্গুল বড় হইয়া উঠিয়াছে, হাই-প্রইত্রায়ও সেকলীর চেয়ে অনেক হাই-পুরই। ক্ষণী এখন বয়ং আগের চেয়ে শীর্ণ হইয়াছে, আগের সেই গোলগাল মোটা সোটা চেহারার রেয়েয়ি নয়। এখন খানিকটা লখা দেখায়, তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি বেশ খানিকটা লখা হইয়াছে; সেই মোটা গাল ছুটা ঝরিয়া গিয়াছে, খালা নাকটা খানিকটা টিকালো হইয়াছে, গলার আওয়াজও তাহার এখন আর একরকম।

( す)

হঠাৎ সেদ্নি ভাহার জীবনে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার জীবনে সে যেন একটা ভূমিকস্পের মত ঘটনা। সে কম্পানে ভাহার মনের অভীত জীবনের প্রাতন অধ্যায়গুলি প্রাচীন জীর্ণ কুটীরশ্রেণীর মৃত ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল। ক্ৰণীর সঙ্গে সেদিন ভাহার প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়া গেল। ক্ৰকণীর কাছে

সেই দিনের পরাজ্যের প্রতিশোধ কামনা বরাবরই তাহার মনে ছিল।
সৈদিন সেই স্থযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রকণীই প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার
উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।
ব্যাপারটা ঘটল একটা প্রতারণার ব্যাপার
লইয়া।

ছপহর বেলার রুকণী একটা গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল পারু। বোধ হয় সেটা চৈত্রেমান। গরমের আমেজ, বাতাসে ধূলা, এবং আশোক ও লাল কাঞ্চনের ফুল দেখিয়া পারুর মনে হইল মাসটা চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথম। গৃহস্থ বাড়ীতে লোকজনেরা ঘুম স্বরুক করিয়াছে। হা-ঘুরেদের পক্ষে সময়টা ভারী স্থবিধার। জনবিরল বাড়ীতে দরজা খোলা পাইলে যাহা সম্থে পড়িবে তাই লইয়াই সরিয়া পড়িতে পারা যাইবে। অবখ্য পায়ু রুকণীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে• যে, চুরি সে করিতে পারিবেনা।

ক্লকণী হাঁকিতেছিল—এ খো-খার মা ঝুমঝুমি লেবি ?
পামুহাঁকিতেছিল—বিষ পাখল। খুন পাখল। লে—লে। বিষ পাখল।
দাঁপ কাটে, বিচ্ছু কাটে, খুন গিরে, সব আরাম হো যায়গা।

একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর দরজা খুলিয়া একটা ঝি ডাকিল —এই শোন।

- -- अूम्यूमि लिवि ? देवती लिवि ?
- —না। শোন। তোরা কাঁউরের বিছে জানিস ? রুকণী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—কামিছা মায়ীকি জয়।
- चामार्त्तत विषय (ছाल राय वारा ना : माइली चारह राष्ट्रात्तत ?
- —হা। জরী আছে, ভূত-পিচাশ ভাগ যায়।
- ना-ना। कती अयुन टाएनत थारन टक ? माइनी!
- -- हाँ-हा। थान तनहे हाना। खत्री तर्रात निव।
- --বেধে রাখলে হবে ?

— আর, তবে আয়। কিছ চেঁচামেচি করিস নে বাপু, বাবুরা ফি গিলীর। উঠলে মুস্কিল হবে।

## 一割-割1 5月1

একটি হুন্দরী বধ্। বিষয় মুখ, চোখের কোলে কালী পড়ি মাছে, ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইমাছিল। পাছর মনে পড়িয়া গেল দিনি চারুকে। সঙ্গেল মনে হইল ককণী ইহাকে প্রতারণা করিবে। তাহার মন চঞ্চল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া বিসয়া ভাবিতেছিল, কি করিয়া মেয়েটিকে বুঝানো যায়—তামাম ঝুট, সব মিধ্যা।

এদিকে ক্লকণী তথন তার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির হাত দেখিয়া, তাহার চূল ত কিয়া, তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বলিল, এক 'পিচাল' ভর করেছে, দেই তোর-ছেলে মেরে দেয়।

ঝি এবং বধ্টি হ'জনেই শিহরিয়া উঠিল। ক্রকণী বলিল—ইসকে বাদ, তোকে শুদ্ধ মারবে সেই 'পিচাশ'। শরীরের রক্ত চুসে নেবে, এই এমনি কাঠির মত হল্পে ঘাবি, সাদা প্যাঙাশ রঙ, তারপর একরোজ 'পিচাশ' তোর ঘাড়টাও মট ক'রে ভেঙে দেবে।

वि विनन-जूरे माङ्गी निवि वननि-जाटज 'निहाम' याद ?

- —আলবং। তবে মাত্নী দেবার আগে ওকে ঝাড়তে হবে। মন্তর্— মন্তর্! একটো কাপড়া আন।
  - —কাপড়া ? কাপড়া ফাপড়া নর। মাতুলী দিবি কি 🔊 তাই বল ?
- —ভরোমং। কাপড়া নেবে না হামি। সব ভোমাদেরই ধাকবে; তবে চাই।
  - —দেখিস্ ?
  - —হাঁ—হাঁ। দেখৰে। কাপড়া আন। আওর চাউর' আন পান্সের'
  - —পাঁচ সের ? চাল কি হবে <u>?</u>

— মভর্। মভর্। হামি মভর্ দেৰে। ওই চাউর থাবি। পিচাশ ভাগ যায়ে গা।

চাল-কাপড় আসিল। ওদিকে পায় ক্রমশ: অধীর হইয়া উঠিল। ঝিটা দেখিয়া শুনিয়া একথানা প্রাণো কাপড় আনিল। রুকণী কিন্ত তার অপেকা অনেক ছ সিয়ার। সে বলিল—রাথ.।

তারপর বিজ-বিজ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া—একটা শিক্জ মাথা হইতে পা পর্যান্ত বুলাইয়া দিয়া বলিল—পাকজো। বধ্টি শিক্জটি লইল। রুকণী • বলিল—আর কাপড়াটা বদল কর। মন্তর্। মন্তর্। যেটা জুই প'রে আছিল—ওটা বদল কর। ওটাতে এখনও 'পিচাশের' বাতাল লেগে আছে। কর—বদল কর!

বধ্টি জীৰ্ণ কাপজ্থানা পরিয়া পরণের ন্তন কাপজ্থানা ছাড়িয়া ফেলিল।

রুকণী কাপড়খানার উপর চালগুলাকে তুলিতে আরম্ভ করিল। ঝিটা শঙ্কিত হইয়াবলিল—মন্তর! মন্তর ! মন্তর দেগা।

চাল তুলিয়া বধ্টির দিকে চাহিয়া ক্রকণী বলিল—একটুকরা 'সোনে'— সোনে দে ইস্কা উপর।

- —সোনা ? না। কাঞ্চ নাই আমাদের ঝাড়িয়ে !
- -CF81 CF81
- --ना ।
- —নেই দেগা १
  - —না। চালাকী কর্বি তো লোক ডাকব।

সলে সলে রুকণী চোথ ছটা বড় এবং স্থির করিয়া বলিল—আব কামিছাুমায়ীর •গোসা হো গেয়া। আঁ—আঁ। বলিয়া সে ভয়ঙ্করীর মত
ভাছাদের দিকে অগ্রসর হইল। পাসু দেখিল—ঝি ও বধুটি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া
গিয়াছে। চীৎকার করিবার মত সামর্ব্যও তাহাদের নাই। ভাছার আর

সহ হইল না। সে উঠিলা গিলা ককণীর হাত ধরিলা বাঁকি দিলা বলিল— ধবরীদার।

ককণী তাহার মুখের দিকে চাহিরাই সমস্ত বুঝিল—কিন্ত তবু শেষ চেষ্টা করিল—বলিল—সোনে দেনে কছো। সোনে—সোনে। নেহিতো কামিছা মারী নেই গুনেগা।

— খবরদার! চলে আও। আও। পাতু আবাব ঝাঁকি দিয়া তাহাকে টানিল।

এবার রুকণী আর চেষ্টা না করিয়া একসঙ্গে বাঁধা চাল ও কাপড় কাঁধে , ভূলিয়া ক্রতপদে বাহির হইয়া আগিল। পামু তথনও ভাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

গ্রাম পার হইয়া একটা জঙ্গল, সেইখানে তাহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল। গ্রামের পথে রুকণী কিছু বলিতে সাহস করে নাই। রুকণী এবার বলিল— কাহে, কাহে ? কেন তুই এমন করলি ? ছোড় দে হামকো।

পাছর মুখে তথনও সেই বুলি—থবরদার ! ক্রকণী বলিল—গ্রন্নতান—বেইমান ! —খবরদার।

, ক্রকণী তাহার হাতে একটা কামড় বসাইয়া দিল। পামু তাহার হাত ছাডিয়া দিয়া অক্স হাতে চোয়ালের কস তুইটা চাপিয়া ধরিল নির্মাঞাবে। বয়ণায় ক্রকণীও কামড় ছাডিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই সে তাহার ঝোলা এবং চাল-বাঁধা কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া পায়র উপর শাক্ষাইয়া পড়িল। ছুইজনে ক্র আঁকোণে পরম্পরকে নির্মাঞাবে আক্রমণ করিল। ক্রকণীর নির্বে আচড়ে গায়র বৃক-হাত কতবিক্ত হইয়া গেল, পায় তাহার চুল ছিডিয়া দিল, তাহার আক্রমণে সে তাহাকে বিপর্যান্ত করিয়া তুলিল। পায়ণ্ড এখন ক্রকণী অপেক্ষা অনেক সবল। চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকৈ টাইনিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া পায়ু ক্রকণীর বুকে চাপিয়া বিসয়া গলা টিপিয়া

ধরিল। ককণী তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। পায় হিংল আজোশে ব্যক্তরে হাসিতেছিল। সহসা সে দেখিল ককণীর দৃষ্টি বদসাইয়া আসিতেছে। অত্ত সে দৃষ্টি! সক্ষে সেঁটে ফুটিয়া উঠিতেছে হাসি। পায়র বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক প্রচণ্ড জাবেগ। ককণী হৃইহাত বাড়াইয়া পায়র গলা জড়াইয়া বীরিয়া তাহার মুখটা টানিয়া আনিল আপনার মুখের উপর, প্রচণ্ড আবেগে পায়র মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। উষ্ণ নিখাসে চুমনে পায়র শরীরে যেন আগুন জলিয়া উঠিল।

#### সাত

ইহার পর পাতু উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ককণীর সাহচর্য্য তাহার জীবনের অক্ষয় স্থৃতি। সমস্ত পুথিবী তাহার কাছে পরম উপভোগ্যা হইয়া উঠিল। সে সব ভূলিয়া গেল; অতীত জীবনের কথা দিনাস্তে তাহার একবারের জন্তও মনে হইত না। ধীরে ধীরে সে উপজন্ধি করিল—পেট প্রিয়া আহার—বিশেষ করিয়া পশুমাংস আহার, মন্তপান জীনিত অগভীর উত্তেজনার বিহবলতা আর ওই ককণীর উন্মন্ত সাহচর্য্য এই হইল পরম অ্থ। এ অথ উপভোগের জন্ত চাই হুর্দান্ত সাহস্য এবং প্রচণ্ড শক্তি। ও হুইটা না থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। পাইবার অধিকারও নাই কাহারও। উপলন্ধিটা অবশ্র জন্মিল ক্রমশঃ;—অভিজ্ঞতা হইতে।

পুর্বেই ককণীর একজনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ নামক প্রথাটা ইহাদের আছে, অতি সামান্ত কিছু অমুঠানও আছে। উহাদের গুণীন বিবাহের • স্থান নির্দেশ করে অর্থাৎ প্রান্তরে, পথে, বনে চলিতে চলিতে একটা দেবতা-ক্রিভু স্থান সে আবিষ্কার করে। পাহাড়ের কোন অন্ধলার গুহান্মুখ, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড কোন বনম্পতির তলদেশ অথবা ধু-ধু করা প্রান্তরের মধ্যে কোন

এক শিলা ভূপের পাদদেশ, সেইখানে দেবতার দরবারে বিবাছ হয়। ত্রণীন व्यथान बाख्नि। किन्न विवाह विष्ण्यन हम्न, षि अन्न कातराई हम्न। छिनवात, চারবার, পাচবার কতবার হয় তার স্থিরতা নাই। তবে প্রতিবারই বিচেন্তের नमम थानिक हो तकातिक हरेशा यात्र, कथन्छ कथ्नछ थूनछ इत्र, रन थूरनद কথা পুলিশের খাতায় উঠে না; এমন ক্ষেত্রে মৃতদেহটা তার্হারা জালাইয়া ट्रम्ब, मल्ल्लि विठात करत, नाका इस । तुक वस्तित विवाह हे हे हारामत विवाह, त्म विवाद चात्र विष्ठिम घटि ना। किस क्रकनी छक्रनी—क्रकनीत चारी छक्रन না হইলেও জোয়ান। লোকটি এই হা-ঘরের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি, বয়সে রুকণীর সঙ্গে তার ব্যবধান থানিকটা বেশী। লোকটির সম্পন্নতার কারণ, তার চুরিবিভায় অসাধারণ দক্ষতা। লোকটি খুব সবল নয়, বয়সও চল্লিশের अभारत : किन्न मौर्यत्मर वाक्तिकि निय काछिया हति कतिएक मुभारनत रहरमञ् চতুর। রাত্রে বাহির হইয়া সে কখনও রিক্ত হল্তে ফেরে না! আর পারে ছুটিতে। লয়া লয়া পায়ে ঈষৎ হেঁট হইয়া সে ছোটে খরগোলের মত। মধ্যে ্মধ্যে এক-একটা লাফ দিয়া একেবারে পাচ-সাত হাত ডিক্লাইয়া চলিয়া যায়। ইহার পূর্বের তার তিনটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রুকণী তাহার চতুর্বভন্ প্রিয়া। পুর্বের তিনটার মধ্যে ছুইটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, একটা, —সেটা ভাছার দ্বিতীয়া স্ত্রী,—সে সতীন সত্ত্বেও ঘর করিতেছে। রুকণীকে প্রোচ টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। ক্রকণীর বাপের জেল হইলে নে-ই ক্রকণীর मा ७ इक्नीत खत्न-(भाषन हामाहेश किन।

ওই সতীনটাই স্বামীকে রুকণীর সঙ্গে পাছর গোপন সম্বদ্ধে সংবাদ দিল। প্রভীর রাত্তে রুকণী তাঁারু হইতে চলিয়া যায়।

পার অপ্রান্ত পদৃক্ষেপে নির্দিষ্ট স্থান হইতে রুকণীদের তাঁবুর প্রান্ত পর্যান্ত কুকুরগুলার দৃষ্টি বাঁচাইয়া আনাগোনা করে।

ওই মেয়েটা একদিন দেখিয়া ফেলিল। ককণীর নির্ব্যাতনে তাখার পুত্রক। আনন্দ। সে একদিন স্বামীকে জাগাইরা সব দেখাইয়া দিল। ককণী ফিরিতেই লোকটা খপ্করিয়া তাহার টুটি টিপিয়া ধরিল। নলীর ছুই পাশে নথ দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছিল— অল সময়ের মধ্যেই ককণীর জীবন শেষ ছুইয়া ফাইবার্কথা। কিন্তু ব্যাপারটা পাহুও দেখিয়াছিল। সে ছুটিয়া আম্সিয়া লোকটার চোয়ালে ব্যাইয়া দিল শ্রুতে এক ঘুষি।

তারপর আঁরম্ভ হইল দদ-যুদ্ধ।

পাত্র বয়স কচি, এখনও শক্তি পরিপক সামর্থ্যে জনাট বাঁধিরা উঠে নাই। পাত্র প্রচণ্ড মার খাইল। কিন্তু তবু তাহারা মানিল না।

আবার একদিন দল-যুদ্ধ হইয়া গেল। সে-দিন বুধন না-থাকিলে লোকটা পান্ধকে শেষ করিয়া দিত। সন্দার বিচার করিয়া রুকণীকে সাঞ্জা দিল। অফ্রায় রুকণীর। একটা খুঁটা পুতিয়া সেই খুঁটার সঙ্গে রুকণীকে বাঁধিয়া দড়ি দিয়া ভাহাকে প্রহার করা হইল। রুকণীর পিঠ কাটিয়া দড়ির দাগ বসিয়া গেল।

পাছ উন্নাদ হইয়া ক্লোল। তাহার মনে পড়িয়া গেলু নিজের পিঠের দাগগুলার্র কথা, দে-দিনের সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়িল, সারাটা দিন সে পড়িয়া
পড়িয়া কাঁদিয়া সারা হইল। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইল,
অক্ত একটি কিশোরী মেরেকে আনিয়া দেখাইয়া বলিল—ইহাকেই ভূমি সানী
কর। আঁজই সাদীর ব্যবহা করিব। কিন্তু পায় শুনিল না।

গভীর রাত্তে সে ছুরি লইয়া বাহির হইল। বুকে হাঁটিয়া তাঁবু কাটিয়া রুকণীদের তাঁবুতে প্রবেশ করিল—তারপর চাপিয়া বসিল রুকণীর স্বামীর বুকে।

রুকণীর স্বামী তখন জাগিয়াছে, কিন্তু নিরুপায়।

পাত্ম ছুরিখানা পুইয়া নির্চুর আনন্দে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া লোকটাকে সে হত্যা করিবে। একেবারে বুকে বসাইয়া দিবে ? অথবা

•গলায়, নলীটা কাটিয়া দিবে ? যেমন করিয়া তাহারা পশুর নলীটা সর্বাত্তে

কর্মীয়া দেখা। হঠাৎ ভাহার নাকু দন্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে

সংক্রে একটা হুদান্ত ভয় তাহাকে আজ্বে করিয়া ফেলিল—সম্ভ শরীর তাহার

যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে বীরে ধীরে লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমাকে তুই খুন ক'রে ফেল।

লোকটা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেও পাছকে কিছু বলিল না। নিজে আসিয়া ককণীর বাধন খুলিয়া দিয়া বলিল—মা, নিয়ে যা ভূই।

ক্রকণী কিন্তু সাক্ষাৎ সমতানী। মাস ক্ষেক হাইতে না হাইতে সে অন্ত একটি তক্ষণের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। পাহও উভয়কে একসক্ষে আবিষার ক্রিল।

वुधन विनन- अठाटक ছোড় দে! इनता नानी कत।

পাছ কিন্তু ক্লকণীর প্রেমে পাগল। নিষ্ঠুর নির্যাতনে ক্লকণীকে নির্যাতিত ক্রিয়া সে তাহাকে শাসন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। একদিন এই অক্টের মধ্যে ক্লকণী তাহার হাতে বসাইয়া দিল ছুরি।

এবার সন্ধার বিচার করিয়া ককণীর মাথা মুড়াইয়া দিতে তকুম দিল এবং বলিয়া দিল, মেয়েটাকে কেছ সাদী করিতে পাইবে না। লোকে বলিল, ঠিক হইয়াছে। ক্রকণী কিন্তু বিচিত্র মেয়ে। সে বলিল, তাহার চুল সে মুড়াইতে দিবে না। সে হিংস্প্র বাহিনীর মত দাঁড়াইল। কিন্তু এতগুলি লোকের কাছে সে কি করিবে ? জোর করিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন স্কালে দেখা সেল, একটা গাছের ডালে দড়ি বাধিয়া ক্রকণী গলায় কাঁস পরিয়া ঝুলিতেছে।

পাছ বুক চাপড়াইয়া কাঁদিল। ভারপর দেখা গেল, ্ল কেমন অন্ত মালুব হুইয়া গিয়াছে।

বৃধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে সাধীর অন্ত ধরিল, কিন্ত সে বলিল—না! সে এবার মাতিয়া গেল বৃধনের সংসার লইরা। তাহাদের 'ভ ইবা', ছইটার-পরিচর্ব্যা করে, ঘাস কাটিয়া আনে, ডাল কাটিয়া আনে, ছধ হইতে বি কৈয়ের করে, সঞ্চয় করে।—যেখানে তাহারা তাঁবু ফেলে, সেখানে নিক্টর প্রাথে গিয়া ঘি বেচিয়া আসে। বন হইতে লতা কাটিয়া আনিয়া টুকরী বোনে;
রুম-রুমি তৈয়ারী করে। তাহার প্রথম জীবনের সামাজিক সংসারজ্ঞান এবং
শেই জীবনের রুচি হইতে সে এই সব বস্তুগুলির অনেক পরিবর্ত্তন করিল।
যাহার ফলে বুধনের স্ত্রীর ফ্লিনিষ পদ্মীর লোকেরা আদর করিয়া কিনিতে
আরম্ভ করিল। বুধনের সংসারে সাছেলাের সীমা রহিল না। অন্ত পরিবারগুলি স্বিগ্রুর হইয়া উঠিল। এমন কি দলের স্ক্রার প্রয়ন্ত।

ক্রমে পাস্থ দেখিল—হা-ঘরেদের কিশোরী যুবতী মেয়েগুলি তাছার

মনোযোগ আকর্ষণের জন্ম লালায়িত হইয়া কেরে। তাহারা চোর ডাকাত
হর্দান্ত জোয়ান দেখিয়েছে; পাস্থর সে শৌর্যেরও অভাব নাই; উপরন্ধ তাহার

এ এক অভ্থ শক্তি। ঘরকে এমন পরিপাটী গুছাইয়া সাজাইয়া তৃলিতে
তাহাদের কেহ পারে না; এমন তীক্ষ ব্যবসায়-বৃদ্ধি তাহাদের কাহারও নাই।

এমন ক্টি কোন পুর্কবৈশ্বনাই, এমন পরিছের কেহ নয়। মেয়েগুলা সপ্রেম
দৃষ্টিতে কটাক্ষ হানিয়া কথা বলে—হাসে; পায় হাসিয়া বলে—ভাগ্।

একদা স্বয়ং সন্দারের মেয়ে তাহার কাছে আসিল। একটা প্রান্তরে উার্
পড়িয়াছিল, বড় বড় পাধরের টাই চারিদিকে। একথানা পাধরের উপর বসিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—সন্দারের বেটী এল।

পাহ কথা বলিল না।
সে বলিল—তুহার পাশে এল।
পাহ কথা বলিল না।
সে বলিল—হামাকে সাদী করবি ?
পাছ হাসিল।
সন্ধারের মেয়ে বলিল—কোই কো পাশ যাবে না হামি।
পাছ এবার বলিল—যাও হি'য়াসে।

॰ – না। পাই উাৰিল—বাবা। বৃধনকে লে ডাকিল। বুধনকে এ-দলে সকলের বড় ভয়। সে গুণীন, ভাহার উপর এখন সে দলের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপর। লোক, সদ্দার পর্যান্ত তাহার কাছে টাকাধার করিয়াছে। যেয়েটা সককণ অবে বলিল—পাছ।

পাহ আবার ডাকিল-বাবা।

এবার সে উঠিয়া গেল।

দলের অস্ত মাতব্বরেরা আপন আপন ক্সার জ্ঞা বুধনকে ধরিল—তোমার লেড়কার সঙ্গে আমার বেটীর সাদী দাও। ভঁইষা দিব, কুন্তা দিব।

वृषन পাছকে বলিল। किन्न পাছ বলিল—নেহি।

পাত্র মন কেমন হইয়া গিয়াছে।

ক্ষকণীর মোহ কাটিবার সঙ্গে সংস্থাই ইহাদের মেরেগুলিকে দেখিয়া কেমন একটা বিত্তা জন্মায় চোহার। বিশেষ করিয়া সে বৰন গ্রামে যায়, গ্রামের কন্তা—বধ্গুলিকে দেখে—তখন তাহার সমস্ত অস্তর হা-মরেদের উপর ম্বণায় ভরিয়া উঠে।

প্রামের মেরেরা যথন বলে—দেখিল দেখিল, ছোঁয়া পড়বে!—মার্গাকি গন্ধ গারে! তখন তাছার মন বুধনের উপর পর্যান্ত বিদ্ধাপ হইয়া উঠে।
এক এক সময় মনে হয়, গভীর রাত্রে উঠিয়া পলাইয়া যায়। কিল্প ভয় হয়।
তাছাকে পাস্থ বলিয়া চিনিলে প্রশিশ তাছাকে গ্রেপ্তার করিবে। গভ্যন্তরছীন ছইয়া গে হা-বরেদের মধ্যেই কাটাইয়া চলে দিনের শান্ত দিন, মানের পর
মাল। গ্রাম ছইতে প্রামান্তর, এক জেলা ছইতে অস্ত জেলায়, বাংলাদেশ
পায় ছইয়া সাঁওজাল পরগণায়; লেখান ছইতে বেছারের প্রামে। আবার
পাক দিয়া কেরে। পৌব-মাঘ মাসটা তাছারা বাংলাদেশে আলে। পৌষ
ছইতে আবাঢ়—বর্ষার প্রারম্ভ পর্যান্ত, বাংলাদেশের প্রামে গ্রামে ফেন্সে। এ
সময়ে দেশটায় লোকের ছাতে সম্পদ ধাকে।

সময়টা পৌষ মান। তাহারা সাঁওতাল পরগণা পার হইয়া বাংলাদেশের

প্রান্তদেশ তাঁবু পাড়িয়ছিল। ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে সরকারী পাকা সভ্বের ছুই পাশে ছোট কয়েকটা দোকান। সাঁওতাল পরগণা হইতে শালপাতা,

-কার্ম লইয়া যে সব গাড়ী যায়—তাহারা এইখানে 'আঁট' দিয়া বিশ্রাম করে।
ময়ুরাক্ষীর ওপারেও একটা, বালায়। ওদিকের বালায়টাই বেশ বড়।

অনেকগুলি দোকান, প্রাশে পল্লাও আছে। পাছ বালার দেখিয়া হাঁড়ি
লইয়া নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া উঠিল।

— বিউ লেবে বাবু, বিউ। ভঁমবা বিউ।

, কেহ দেখিল, আঙ্কুলে লইয়া শুঁকিয়া—হাতের উপর ঘবিয়া দেখিল— তারপর বলিল—চব্দি হায়। সাঁপকে চব্দি দিয়া।

পাফু দাঁত বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল।

বাংলা ভাষার লোকে ভাষাকে গাল দিল। পাছর বুরিতে দেরী হইল না। গোটা বাজাবলৈ স্মিরিয়াও কেহ ভাষার দি লইল না। লইল না নয়, যে দরে ভাষারা লইতে চায়—সে দরটা যে অত্যক্ত অসঙ্গত—ভাষারা যে ভাষাকে ঠকাইয়া লইতে চায়—সে বিষয়ে ভাষার সন্দেহ রহিল না। য়য়্য়পী যদি আজে বাঁচিয়া পাকিত—তবে সে ছুরি বাহির করিয়া বসিত। সে চলিল পদ্লীটার মধ্যে। বহুদিন পরে বাংলা কথা ভাষার বড় ভাল লাগিতেছে। বড় মিই মনে হইতেছে। বেছার হইতে সাঁওভাল পরগণায় আসিয়া— লোকের কথার মধ্যে এই ভাষার যেন একটা দ্রাগত ত্বর গুনিয়াছিল। বয়্ব দ্রের বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজের মতঁ সাঁওভাল পরগণার ভাষার মধ্যে এই ভাষার ক্ষীণ হুর মিশিয়া আছে। আজ সেই ভাষা ভনিয়া ভাষার কান যেন ভূড়াইয়া
তীলে। ইচ্ছা হইল, সেও এই ভাষার কথা বলে। কিছু সাহস হইল না।

— ষিউ লেৰে বাবু, ষিউ। ভ<sup>\*</sup>য়বা ষিউ।

এই ঘি। এই! গ্রামের মোডেই একজন দোকানদার ডাকিল।
 শ্রুরবা বিউ। বহুৎ আছো। পায় হাঁড়িটা মাধা হইতে নামাইয়া
ছই হাতে তাহার সম্প্রধারিল।

লোকটি আন্তুলের ডগায় বি লইয়া বার কয়েক শুঁকিয়া দেখিয়া বলিল— চর্মিটন্মি নাই তো রে ?

—নেই বাবু! রামজী কসম।

হ'! কসম তো তোদের মুখে লৈগেই আছে। আবার একবার ভাকিরাও সে বোধ হয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না;—ভাকিল—ওগো! ভ্রত। ওগো।

বাহির হইয়া আসিল কুলারী যুবতী একটি মেয়ে,—কি—কি বলছ ?

পাম হাঁড়িটা ধরিরা, তাহার হাত-পা সর্বাঙ্গ ধর-ধর করিরা কাঁপিরা উঠিল, ছই হাতে আলগোছে ধরিয়া রাখা হাঁড়িটা অক্সাৎ তাহার হাত ় হইতে থসিয়া লাওযার উপর পড়িয়া গেল।

गृहरञ्ज श्रामी-खी इ'ब्रान्ट वित्रा छिति—या !

পাক্ষ কিন্তু আর দাঁড়াইল না। সে পলাইয়া আসিল। কেন পলাইয়া আসিল সেই আন্ন! নেয়েটি যে তাহার দিদি চারু। চিনিতে তাহার ু ভূল হয় নাই। তাহার মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরিয়া উঠিয়াছে, চৌদ বছরের পাক্ষ আঠারো বছরের জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে, চারু তাহাকে চিনিতে পারে নাই। পাক্ষ ঠিক চিনিল; চিনিয়াও কিন্তু পলাইয়া আসিল।

## আট

বুকের ভিত্র তাহার অন্তরাত্মা যেন মাধা কুটিতেছিল। তাহার দিদি ।

চাক ! ই্যা—নে তাহার দিদি চাক ! তুল হয় নাই। মনের ছবির

সলে মুহুর্ত্তে মিলিয়া গেল; তাহার বুকের ভিতরে ছবি মুহুর্ত্তে অস্পষ্টতা ।

আবহায়া কাটাইয়া জল-জলে ডগ-ডগে হইয়া উঠিল। মুহুর্ত্তে কত
কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঠিক জলছবির মত। ইযুল্নের কথা

মনে পড়িল। ইকুলে বইয়ের উপর জলছবি লাগাইত। কাগজের উপর ছবিগুলা থাকিত ঝাপুনা মত। জলে ভিজাইয়া কাগজাটার ছবির দিকটা ক্রেম্ম উপর বসাইয়া দিত। তারপর টানিয়া তুলিয়া লইত কাগজখানা। ছবিগুলা তথন বইয়ের পাতার উপর তগ-ডগে হইয়া ফুটিয়া উঠিত। আজ্ঞু ঠিক যেন এই মুহুর্তে কাগজখানা মন হইতে উঠিয়া গেল। খরের, গ্রামের ভবিগুলা ঝলমল করিতেছে—টাটকা আঁকা ছবির মত।

দিদি চাক্ত এখানে কেন ? হয় তো ভাহারই মত পলাইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ও লোকটাকে ? ওতো দিদির স্বামী নয়। তাহার দিদির বিবাহ

হইয়াছিল গ্রামে। ক্ষলালকে তো তাহার মনে পড়িতেছে। কোঁকড়া
লম্বা চূল, বড় বড় ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, মুখে বসস্তের দাগ; কুন্তী-করা
মুগুর-ভাজা শরীর। এ-তো সেনয়।

বাবা কোধার দুৰি কোধার । দাদা কোধার । একজনের কথা দলে কর্মা মন কিছুতেই দ্বির পাকিতে পারিতেছিল না। একজনের কথা মনে হইতে-না-হইতে আর একজন সন্মুখে দাঁড়াইতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন। বাবাকে কি কাঁসী কাঠে— ? ভাবিতে গিয়া তাহার নিঃখাস্থেন বন্ধ হইরা আসিল। দুঃসহ কোবে দেহের পেনীগুলি ফুলিয়া উঠিল, দাড়ি-গোঁফ স্মাচ্ছর মুখধানা হইরা উঠিল ভীবণ, ভয়াবহ।

চলিয়াছিল সে আ-পথে। মৃথুরাক্ষীর তীর ধরিয়া শরবন-কুলঝোঁপের পাশ দিয়া কুশাঙ্কুর আন্তৌর্ণ বালুভূমির উপর দিয়া। কোন দিকের লক্ষ্য ছিল না। সে যেন ভয়ে পলাইয়া যাইতেছে। ওই দিদি চাকুর ভয়ে।

দিনি যদি আহাকে চিনিতে না পারে, বলিলেও যদি বিখাস না করে ? সে কথা ভাবিতেও তাহার বুক আকুল হইয়া উঠে! সে যদি বলে, কথনই ভূই পাস্থ নহিস—কথনই না, তবে কেমন করিয়া সে পাস্থ হইবে ? চিনিতে পারিয়াও যদি বলে—ভূই হা'দরে হইয়া গিয়াছিস, তোর জাতি গিয়াছে, ভোকে আয়ু শীইবনা;—তবে ? তবে সে কি করিবে ? প্রার সারাটা দিন সেখানে কাটাইয়া সে তাবুতে ফিরিল অপরাছে। বুধন প্রথং ভাছার স্ত্রী তাহার জনা অত্যন্ত উৎকৃত্তিত হইয়াছিল। তাহারা ইতি-মধ্যেই বাজারে বিয়ের হাঁড়ি ভাঙার খবর পাইয়াছে। তাহারা সংক্রিকাশ ছিল—এই জন্মই বোধ হয় পান্কু ছঃখে তাঁয় পলাইয়া গিয়াছে।

বুধন বলিল—গেয়া তো কেয়া হয়া ? ভ ইষা তো তুধার ছায়। খিউ ভি ভূহার। তুবনায়া। ভোহারা হাঁতদে গির গিয়া—খিউ বরবাদ হয়া—ভোকেয়া হয়া ? যানে দো!

ভাহার স্ত্রী বলিল—ই সব বিলকুল চিচ্ন ভোহারা হায়। হামলোক ভোন বুচ্চা হো গেয়া, যব যায়েগা, সব তুহার হোগা।

পাছর চোথে জল আদিল। ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিল। কাহারু জন্ম কাঁদিল সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। বুখন এবং তাহার স্ত্রী স্যত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। সভবিয়তের কত গল শুনাইল 🚝 🧮

পান্কুর যদি এই দলের নেরেদের কাহাকেও পছল না-হয় তবে তাহাদেরই গোঞীয় অক্সদল হইতে মেয়ে বাছিয়া তাহার বিবাহ দিবে। সে অক্স যদি দরকার হয় তাহারাই অক্সদলে চলিয়া যাইবে। পান্কুকে একটা 'হণরা' অর্থাৎ সবুজ রঙের তেরপলের তাবু কিনিয়া দিবে। তেরপলের তাবুতে জল পড়ে না, তেমনি মজবুত হয়। কোন শহরে গোলে—যে শহরে থাকে সাহেব লোক—গোরা লোক—সেই শহর হইতে পান্ত্র জক্ত সংগ্রহ করিয়া দিবে একটা সফেদ রঙের আর একটা কালা রঙের প কুতার বাচা। নেপালীদের সঙ্গে মূলাকাৎ হইলে—খ্ব ভাল একটা ভোলালী কিনিয়া দিবে। বুধন বলিল, এইবার তাহার সব চেয়ে তালা মন্তরগুলি সে পান্তকে শিখাইবে। বিষ্ বলিল, এইবার তাহার সব চেয়ে তালা মন্তরগুলি সে পান্তকে শিখাইবে। বিষ মন্তরের বহুৎ গুণ। সেই মন্তর পড়িয়া বাহাকে ইচ্ছা কুডার মত বন্ধীভূত করা যায়। আর একটা যন্তর পড়িয়া বালি, থেজুর কাঁটা, সাপের দাভ; আকাশে ছুড়িয়া দিলে—সে সন্-সন্ করিয়া ছুটে, যাহার নাম ভূমি করিয়া দিবে, তাহার বুকে গিয়া মোকম আঘাত করিবে। লোকটা বেশনই বলবান

হউক—হোক না কেন সে ভীনের মত—ভাহাকে বারেল হইতেই হইবে।
কঠিন রোকে শ্ব্যাশারী হইরা গুকাইরা গুকাইরা মরিকে। আর একটা
মত্তর আছে—সেটা পড়িলে যেমনই ব্রুনে বাধুক না ভোষাকে—খুলিরা
যাইবে। এমনু কি সরকার বাহার্রের হাতকড়িও যদি ভোমার হাতে
পরাইরা দের—তবে দেও খুলিরা যাইবে।

ব্ধনের স্ত্রী বলিল—পান্ক বল্ক না কেন, কোন্ ছুঁড়িকে তাহার পছল,
সে তাহাকেই আনিয়া তাহার পায়ে ল্টাইয়া দিতেছে। পান্ক তাহার
নাদী করিতেছে না, এ কি তাহার কম ছ:খ! পান্কর সাদী হইবে, তাহার
ছোট্ট বাচ্চা হইবে, 'ওয়া-ওয়া' শল করিয়া কাদিবে, সে তাহাকে কোলে তুলিয়া
দোলা \_দিবে—কত আদর করিবে। তাহার গলার হাঁস্ললিটা খুলিয়া সে
তাহাকে পরাইয়া দিবে। পান্কর বধুকে সে দিবে নাকের বেসর, কানের
মাকড়ী। তাহার সবী সঞ্লাই একে একে দিবে। সে বৃচ্টা' হইয়াছে, কি
প্রয়োজন তাহার গহণার ? পান্কুকে সে দিবে তাহার গলার মাছলীটা।
এই মাছলীটা তাহাকে দিয়াছিল তাহার বাপ। সেও ছিল মন্ত ওছণীন।
সে নাকি এমন মন্তর জানিত যে—সিলুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া তালা চাবী
দিলেও সে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত। তাহার দেওয়া
এই মাছলীর বহুত গুণ। কোন ডাইনীর দৃষ্টি তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে
না। ভূত, প্রেত, পিচাশ—যাহারা হাওয়ার মধ্যে চিরিল ঘণ্টা ফিরিতেছে,
তাহারা সসন্ধানে পণ ছাড়িয়া দিবে।

ওদিকে গল্পের মধ্যে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল; বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখর কঠ ক্রমশ মৃত্ব এবং মধ্যে মধ্যে জব্ধ হইয়া আসিতে আসিতে একেবারে জব্ধ হইয়া গেল। ভাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাছর কিন্ত কিছুতেই ঘুম আসিল নী। ভাহার দিদি চাক! সেই টক্টকে করসা রঙ, সেই মুলর মুখ, ছোট চৌথ ছ্টির অনুত ভিমিত দৃষ্টি, সেই বিড়ালের মত চোখের তারা, এক-পিঠ চুল, সেই সব; তাহার দিদি চাক, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রান্তরের বুকে চারিদিকে শেয়াল ডাকিয়া উঠিল এক সঙ্গে। এই প্রথমবার নয়, এইবার তৃতীয় প্রহরের ডাক। যাহারা চুরি করিতে যায়— এই ডাক শুনিয়া তাহারা কেরে। ইহার পর আর কেই তাঁকুল নাহিলে পাকেনা।

পানু ভাবিতেছিল—চাক বলিবে—না—না—পাকু কখনও ন'স তুই!
পরদিন উঠিয়া আবার সে গেল সেই দোকানে। দোকানী তাহাকে
চিনিল। সহামুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—কাল তোর বহুৎ ঘিউ বরবাদ
হয়ে গেল।

সে এক পাশে বসিল, বলিল—হা।

- —কাল ভোকে খুব মেরেছে ভোর বাপ-মা <u>?</u>
- **—**(निष्टि ।
- —ভবে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলি ? ছু'তিনীৰীয় খুঁজতে এল এক বুঢ্যা—আয় এক বুঢ়া।
  - -- हा। व्यवहीन जात्व भाग्न विनन-है।।

ঠিক এই সময়েই বাহির হইয়া আসিল তাহার দিদি। হাঁা, এই তাহার দিদি। ঘাড়ে, ঠিক কানের নীচে সেই কালো জভুল রহিয়াছে। তাহার দিদি বলিল—কালকের সেই হোঁড়া নয় ?

**—हैंग**।

সংস্নহে তাহার দিদি বলিল—বিষের হাঁড়ি ভেঙে ছুটে পালাল কাল।
আহা-হা।

- লোকটি বলিল—দাও, চারটি মুড়ি দাও ওকে।

মুড়ি লইয়াও পাছ বিদিয়া বছিল। তাহাকে বিদিয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—কি রে? আবার বলে বইলি বে?

পামুবসিয়া আছে—ওই মেয়েটির নাম শুনিবার জন্ত। কিছু সে প্রশ্ন সৈ ক্রিতে পারিল না। —কি ? কি মতলৰ আছে আর ? লোকটি এবার সন্দিশ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার দিদি বলিল—ইয়া, ওরা আবার চোরের একলেষ।

# ৰাজ বলছি, ভাগ!

পাস্থ উঠিল। হতাশ হইরা উঠিল। তাহার চেহারার মধ্যে বাল্যকালের চেহারার কি এতটুকু সাদৃগ্য আর নাই, বাহা দেখিয়। দিদির মনে বারেকের জন্মও মনে হয়—পাস্থর মত মনে হইতেছে যেন!

পথে একটা পানের দোকানে সে দাঁড়াইল। দোকানে একখানা বিবর্ণ
•আয়না ঝুলিতেছিল। বিবর্ণ আয়নাখানার সল্পুথে দাঁড়াইয়া সে নিজেকে
তীক্ষদৃষ্টিতে দেখিল। নিজেকে দেখিয়া সে যেন কিছুতেই চিনিতে পারিল
না। গ্রোল-গাল শরীর—ফুলর না হইলেও—একখানি কালো কচি মুখ,
কারে-কাচা মোটা কাপড়, ছিটের-কামিজ-গায়ে ছেলেটির সঙ্গে তাহার
কোন মিল নাই। নিজেপিই তাহার বিশাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সমস্ত রাত্রিটা সেদিনও তাহার আগিয়া কাটিয়া গেল। তৃতীয় প্রহরে

আজও শেয়ালগুলা ডাকিল, তথনও দে আগিয়া রহিয়াছে! ভাবিতেছে—
কেমন করিয়া আনা যায়, মেয়েটির নাম চাক কিনা ? কেমন করিয়া বলা
যায়—দিনি, আমি পায়, তোমার ভাই পায়!

হঠাৎ বাহিরের লঘু-ফ্রত পদধ্বনি শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। আজ 'দলের লোক চ্রি করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারাই ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুক্থানা বিগুণিত হতাশায়. তরিয়া উঠিল। আজ রাজে ইহারা চুরি করিয়াছে। তবে কালই এখান হইতে তাঁবু উঠিবে। ভোর হইতে না 'হইতেই এখান হইতে রওনা হইবে।

তাহার দিদি, তাহার দিদি চাক্ষ! তাহাকে ফেলিয়া কোধায় বাইবে সে ? জ্বার কবনও দেখা হইবে কি না সন্দেহ।

ু অনুমান তাছার মিখ্যা নয়, ভোর হইবার পূর্বেই হা-ঘরের দল জার্ উঠাইয়া রওনী হইল। পাছ বার বার পিছাইয়া পড়িতেছিল। দলের লোক বিরক্ত হইল। বুধন জিজাসা করিল—কেরারে বেটা ? তোর ভবিষৎ কি থারাণ মালুম হচ্ছে ?

পাছ একটা দীর্ঘ-নিখাস কেলিয়া ক্লান্তভাবেই বলিল—ইা।

কুখন ভাহাকে একটা ভাইষার পিঠে সওয়ার করিয়া দিল্। দলের অন্ত
লোকে হাসিল, মেয়েরা ট্রকারি দিল। কিন্তু পাছ উনাস বিহলে।

প্রায় সমস্ত দিনটা হাঁটিয়া মিলিল একটা শহর। সেইথানে তাঁবু পড়িল।
দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, হাঁপরেদের ভিকায় বা জিনিম-পত্র বেচিবার জন্ত
বাহির হইবার আর সময় নাই। তবু আনেকে শহরটা দেখিবার জন্ত
প্রয়োজনীয় জিনিম-পত্র, নিমক, মরচাই, তেল কিনিতে বাহির হইল।

শহর পাছ অনেক দেখিরাছে। তরু মনিহারীর দোকান, ব্ড বড় বাড়ী, বাগান দেখিতে ভাল লাগে। আল কিন্তু তাহার সে সব ভাল লাগিল না। একটা চৌ-মাথার উপর তাহাদেখ দল দাড়াইয়াছিল। চৌ-মাথাটার চারিদিকে দোকান—এইখানেই প্রয়োজনীয় সব জিনিব মিলিবে। ছই-চারিজন করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা এ দোকানে—ও দোকানে সঙদা করিতে আরক্ত করিল।

ু সামান্ত করেকটা জিনিষ কিনিয়া পাছ রাভায় নামিয়া দাঁড়াইল। সামনেই একটা টিনের চালা, বাঁধানো মেঝে; সেই মেঝের উপর বিসন্থা নামা অর্থাৎ নাপিত এই অপরাক বেলাতেও লোকের দাঁড়ি চাঁচিয়া দিতেছে। হঠাৎ তাহার চোঝের উপর একটা লোকের চেহারা অল ক্ষম ইইয়া গেল। লোকটা বেশ বুড় একজোড়া গোঁফ লইয়া বিসন্থাছিল। 'নৌরা'টা হাতের অল্প দিয়া নিংশেবে গোঁফগুলা টাঁচিয়া ফেলিয়া দিল। মনে হইল—সে লোকই এ নয়। এ আর কেউ! এ যেন যাছ!

তাহার বৃক্ষে ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। ফিরিবার পথে বারবার' কে আপন দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইল। তখন এগুলা ছিল নাঁ। এগুলা চলিয়া গেলে—এ চেহারা ভাহার যাছর মত পান্টাইয়া বাইবে। তাঁবুতে ফিরিয়া জিনিব-পত্রগুলি দিয়াই সে আবার বাহির হইয়া পড়িল—
স্কলের অলেক্ষা। একবার কোমরে হাত দিয়া দেখিল—তাহার গেঁজলেতে
ক্টিক-গ্রোল্রাকার বস্তুগুলি ঠিক আছে। সে ক্রতপদে আসিয়া শহরের মধ্যে
চুকিল। কয়েকবার রাস্তা, ভুল করিয়া অনেকটা ঘ্রিয়াসে সেই টিনের
চালাটা বাহির করিল। নৌয়াটা তবনও বিয়া আছে। সে গেঁজলে হইতে
বাহির করিল একটা গোল কঠিন বস্তা গেটা আধুলি। আধুলিটা সে
নাপিতটার সামনে রাখিয়া বলিল—হাঁ, দেও। বলিয়া সে লাড়ি-গোঁকে
হাত বুলাইল—মাথার লম্বা বাবরী চুল দেখাইয়া দিল।

নাপিতটা প্রথমটা অবাক হইরা গিয়াছিল। কুৎসিৎ দর্শন—সর্কাঙ্গে হুর্গন্ধ—গুলার লাল পলার মালা—দেখিবামাত্র হা-ঘরে বলিয়া চেনা যায়।
সে চুল কাটিবে, দাড়ি-গোঁফ কামাইবে! কিন্তু আধুলীটা দেখিয়া সে তাহার
মনের বিময় মনে চাপিত্র, গেল। ভাবিল, তরুণ যাযাবর ছোকরাটির সাধ
হইয়াছে শহরের বাবুদের দেখিয়া। সে হাসিয়া বলিল—একদম বাবু বনা
দেগা। তারপর সে কাঁচি চালাইয়া দিল তাহার চুলে। তাহার কামান
যথন শেষ হইল তথন আর বেশী বেলা নাই। নাপিতটা তাহার সমুধে
ধরিল একথানা আয়না। আপনার প্রতিবিদ্ধ দেখিয়া পায় অবাক হইয়া
গেল। হা-ঘ'রে হারাইয়া গিয়াছে! এ কে পু এ কে পু

কৈই ছোট-কাল, কচি-মুখের সজে এ-মুখের মিল যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়! হাঁ—পাওয়া যায়! কিওঁবেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে না পাইলে বুধন উৎকণ্ডিত হইয়া খুঁজিতে বাহির হইবে, বুধনের স্ত্রী বাহির ইইবে। সে আরু দাঁড়াইল না। শহর হইতে বাহির হইয়া যে পথ ধরিয়া তাহারা আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিল।

 চারু, তাহার দিনি চারুর বাড়ীর মূথে চলিল। প্রথম ধানিকটা সে উর্দ্ধনের ছুটিল<sup>®</sup>। জ্রুতপদে, যথাসাধ্য ক্রুতপদে। যথন সে চারুর বাড়ীর সন্মুখে উপস্থিত হইল—তথনও রাত্রি আছে। সে দাওয়াটার উপরেই শুইয়া পড়িল। তাহার ঘূম ভাঙিল চাকর কঠবরে—কে ? কে ? এ কে গুয়ে আছে ? পাস্থ উঠিয়া বসিয়া—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বছদিন না-বলা—তাহার কাছে বড় মিঠা-লাগা বাললায় টানিয়া টানিয়া বলিল—দিদি। হামি স্বিক্ত

#### नरा

— দিদি! হামি পাছ।

স্থির দৃষ্টিতে চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—চিনতে পারছিল না ? শন্তাভুর করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চারুর মুখের দিকে চাহিল।—হামি পায়, ভোহার সেই ছোট ভাই !

চারু এবার খানিক্টা ঝু কিয়া তাছাকে দেখিতে আরম্ভ করিল।

পাছর মনে পড়িয়া গেল জমানারের বেতের নামশ্র কথা। তৎকণাৎ সে
পিঠ বাঁকাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ্ পিঠে সেই জমানার মারিয়েছিল,
বেত চালাইয়েছিল। দেখ, দাগ দেখ! বুঢ়্যা নাকুদত্তক গলা কাটিয়ে দিল।
খানামে বাবাকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, মায়কে নিয়ে গেল, তুকে নিয়ে গেল,
ছাময়কে নিয়ে গেল। বাবাকে বাধলে জমানার, বেত চালাইলে। তুকে
মারলে নারোগা বাবু। ছামি জমানারকে মারলাম—

চাক এবার তাছার ম্থথানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—প'য়। হাঁা—তুই পায়! পায়ই তো বটে আমার! কোপায় ছিলি ভাই । কোপা পেকে এলি । পায়ই তো বটে আমার। ঝর-ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

পান্তরও কারা পাইতেছিল, কিন্তু কারার চেয়েও প্রবলতর আবেগে একটা গভীর উৎকণ্ঠায় তাহার বুকটা কেমন করিতেছিল; দে বলিল—দিদি—বাবা ! হামাদের বাবা ! প্লিশ—প্লিশ—প্লিশ বাবাকে ঝুলাইয়ে দিলে কাঁলী কাঠে ! বাবার ফাঁলী হইয়ে গেল ! দিদি ! চারু কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—না। বাবা বেঁচে আছে ভাই, মা আমাদের চূলে গিয়েছে। মা নাই।

—ছি! বারবার পুলিশ, ফাঁলী বলছিস্ কেন । মাগের ফাঁলী হবে কেন—কিসের অভে ! মাগের অহেথ করেছিল। তোর অভে মাগের সে কত তঃখ ! ভূই কোণার এতদিন ছিলি ভাই ।

পারু বলিল—পুলিশকে ভরকে মারে দিদি, জঙ্গলমে, পাছাড়মে, এক মুন্তুকসে আওর এক মুন্তুকমে—

পাতু বলিল-আপনার কথা।

চাঙ্গ বলিল—বাপের কথা, মায়ের কথা, বড় ভাইয়ের কথা। পাছ স্থির হুইয়া বসিয়া শুনিল।

চার সর্বাত্যে বস্লি নাক্ দত্তের খুনী ধরা পড়ে নাই। কে যে খুন করিয়াছে সে তথ্য পুলিশ দেশ তোলপাড় করিয়া তদন্ত করিয়া আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পায়ু যে সদরে গিয়া পুলিশ সাহেবের কাছে নালিশ জানীইয়াছিল তাহার ফলে সে কি কাও! বাপকে তাহার চালান দিল। ইন্স্পেন্তীর আসিল, গোয়েন্দা পুলিশ আসিল। দিনের পর দিন ডাক পড়িত তাহাদের। বিশেষ করিয়া চারুর।

দেশব কথা পাছকে বলিতে গিয়া সে বারবার শিহরিয়া উঠিল। ভবে
জমাদারের সালা হইয়াছিল। ভাহাকে কনেটবল করিয়া অন্ত থানায় বদলীর
ছকুম দিয়াছিলেন পুলিশ সাহেব। দিন কতক সমস্ত গ্রামখানায় মায়ুবের

আহার নিজা বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় বার্দের বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া
পেল। বার্দের ছ'জন ছেলেকেও চালান দিল পুলিশ। গঙার হাড়ি, মুরশিদা

বাদের দর্জি, মাধব ময়রাও চালান গেল। তারপর একদা সকলকেই পুলিশ
ছাড়িয়া দিল। বলিল, প্রমাণ ঠিক পাওয়া গেল না। কিন্তু তখন চায়র
বাপের যাহা ছইবার হইয়া গিয়াছে।

চাক ৰলিল— ঘটিবাটি জমি জেরাত যা ছিল—পরানের ডাছাতে তা বেচে উকীল মোক্তারকৈ ঢেলে দিতে হ'ল সব। আমার শুত্ররা বল্লে—ও বউ আর নোব না। সোয়ামী আমার মনের ছঃখে পাগল হয়ে গেল। প্রায় সে এখন গায়ে ধুলো-কালা মেখে বেড়ায়।

পাত্ম দেদিন কথাটার মর্ম ব্বিতে পারে নাই। অবাক হইরা দিদির মূথের " দিকে চাহিয়াছিল।

চাক বলিল—জ্ঞাতিতে সব পতিত করলে বাবাকে। বললে—ও কল্পে তোমার বরে থাকলে তোমার সঙ্গে আমরা চলব না। তুমি পতিত! বাবা চুপ করে থাকল। কোনও জবাব দিলে না। তারপর—। চাক একটা গভীর দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া চপ করিল।

ইহার পরের শ্বতি বড় মর্মান্তিক।

নি: স্ব রিক্ত সর্বাস্থার আ গ্রীয়-স্বজন-জ্ঞাতি গ্রামবাদুণী দের সহায়ভূতি হইতে বঞ্চিত পাহর বাপের বাজীর চারিদিকে কুধার্ক লোল্প নেকড়ের দৃষ্টির মত মাহুবের দৃষ্টি ফিরিতে লাগিল। হরিণীর মত চারু আত্ত্বিত হইরা উঠিল।

রামমূণি বেনেনী, এককালে তরঙ্গমন্ধী বৈরিনী ছিল, বৃদ্ধ বঁষসে সে প্রামের রতনবাবুর দৌত্য বহন করিয়া লইয়া আসিল চারুর মায়ের কাছে,—রতনবাবু বলেছে—পাঁচশ টাকা দেবে। পাঠিয়ে দে চারুকে।

চাকর মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—কি বলছ ঠাকুর ঝি ? জুমি না চাকর পিনী ?

—তাতেই তোবউ। মেয়েটার তালোর ঋতেই বলছি। নইলে আমার । আর কি বল ?

চাকর মা বলিল— না-না-না। হততাগীর কপালে যা ছিল ঘটেছে। কিছ আমি মাহ'য়ে পেটের ভাতের জন্ত সে পারব না। তুমি ওসব কথ্য ব'ল না। রাময়ুণি চারুর মারের মুখের দিকে চাহিল সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে। তারণর বল্লিল—ভা'হ'লে সতিয় বল ?

# - was [3]

- নাকু দত্তের টাকা ত্বোরাই পেয়েছিস্ ?
- -कि वन्ह मिनि १
- —লোকে বলে, বিখাস করি নাই। এইবার ব্রলাম। রামমূণি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।
- তারপর আসিল রুঞ্চন্দ্র অর্থকার। অর্থকার গহণা সড়ে; তাহার কারবার মেরেদের সঙ্গে, কেই মাসী, কেই পিসী, কেই দিদি, কেই বউদিদি, কেই খুড়ী। চার্রুর মাকে রুঞ্চন্দ্র বলিত খুড়ী। তাহাদের ঘরে সোনার গহণার রেওয়াজ্প নাই; গহণা তাহাদের সবই রূপার। সোনার গহণার মধ্যে নাকচারী, কানের টাপ্। তাহাদের মধ্যে মুহোদের অবস্থা ভাল, তাহাদের গলায় সরু বিছাহার, হাতে শাখার্বাধা দেখা যায়। বড়লোক যাহারা তাহারা গলায় মোটা দড়িহার পরে। রুঞ্চন্দ্র নীল কাগজ্বের একটি মোড়ক-হাতে আসিয়া ঘরে চুকিল। খুড়ী! খুড়ী কোধায় গো!

চাকর মা শহিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বাড়ীর রূপার গৃহণাগুলি কৃষ্ণচক্রের হাত দিয়াই বিক্রী করিয়াছে। সেই লইয়া কোন গৃওগোল বাধিল নাকি ?

কেই আসিয়া হাসিয়া বলিলঁ—ভাল আছ খুড়ী ?

শক্বিত ভাবে বাড় নাড়িয়া চাক্বর মা জানাইয়াছিল—হাঁ ভাল আছি।

- হাতের নীলু কাগজের মোড়কটি খুলিয়া কেট বলিল—দেখ দেখি খুড়ী,
  জিনিষটা কেমন হ'ল ? আগুনের মত দীপ্তি এবং বর্ণ বস্তুটার, গিনি সোনার
  বিভাগার একগাভি।
- ্চারুর মামুদ্ধ হইরা গেল। অন্তরের অক্ষম কামনা লোভ হইরা জাগিয়া উঠিল ছটি চোখে। সে কাঙালের মন্ত বলিল—বড় ক্ষমর হয়েছে বাবা।

কেষ্ট হারছড়া চারুর মারের হাতে তুলিয়া দিল—দেখ। তারপর বলিল—দাও চারুর গলায় পরিয়ে দাও, দেখি কেমন মানায়!

- —না বাবা। পরের জিনিষ বড় লোকের 'সামিগ্গিরি', আমা<u>দের গলাফ</u> তো উঠবার নয়। নাও।
- —দাও না ত্মি চারুর গলায় পরিয়ে। আমি বলছি। তারপর ফিল-ফিল করিয়া বলিল—যতীনবার দিয়েছে চারুকে।

যতীনবাবু ধনীর ছেলে, সৌখীন তরুণ, রাস্তা দিয়া সে যখন যায়—তথন আশপাশ ভরিষা উঠে মিষ্ট পুশাদারের গন্ধে, আকাশের রৌদ্রের ছটা তাহার , গান্বের সিল্কের পাঞ্জাবীতে প্রতিফলিত হইরা ঝলমল করে। পল্লীর মাহুযগুলি, চিরজীবন যাহাদের একমাত্র কামনা মোটা ভাত আর মোটা কাপড়, অবাক বিশ্বরে তাহার দিকে-চাহিয়া পাকে। সেই যতীন বাবু!

চারুর মা তবুও বলিল-না।

কেই অনেক অন্নয় করিল। চাকর মা তবুও সন্মত হইল না। ঘরের মধ্য হইতে চাক্ল সুৰ শুনিয়া ছিল। তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া ছিলি। যতীনবাবু! রাজাবাবু! সোনার হার! যে, বজটাকে অমূল্য চুলত বলিয়া যতীনবাবুর দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে চিরদিন চোর্থ ফিরাইয়া লইয়ছে, সে বস্ত ওই দারোগা আর জ্মাদার ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে। শান্তি তাহাদের হইয়াছে। পুলিশ সাহেব তাহাদের চাকরীতে নামাইয়া দিয়াছেন, "আনেক কটু কথাও নাকি বলিয়াছেন; কিছ তাহার তাহাতে কি ? পাড়ার মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া হাসে। তাহার শুলুর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমী পাগল হইয়া গিয়াছে।বাপ সর্ক্রান্ত। ঘরের মধ্যে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পাছ নিকদেশ। গরুবেনের ছেলে হইয়া তাহার বড় ভাই পেটের, আলায় প্রামেই লইয়াছে চাকরের কাজ। ময়লা কাপড় কাচে, ঘর ঝাট দেয়; বাবুদের জ্তা পরিয়ার করে। কিসের জন্ত, কেন সে কেইলাদার প্রস্তাব প্রজাবানু—যতীনবাবু ? আগুনের মত রঙের গিনি

সোনার হার! সে খিড়কীর পথে ছুটিয়া আসিয়া একটা গলির মুখে দাঁড়াইয়া ভাকিল—কেষ্ট দাদা!

🎟 🐃 🕏 ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিল।

চাক হাত পাতিয়া বলিল-দাও। দিয়ে যাও!

কেষ্ট গলিপথে আদিয়া হার ছড়াটি হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—আমার
ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে তোর গলায় পরিয়ে দি। তা —। গলির এদিক
ওদিক চাহিয়া দেখিয়া কেষ্ট বলিল—তা'কে কোথায় দেখবে। থাক আমার
নবের সাধ মনেই থাক।

চাক্তর অন্তরে তথন একটা জোয়ার আসিয়াছে। যতীনবারু, রাজাবারু!
যাহার গায়ের সৌরতে আশপাশ ভরিয়া যায় সে গদ্ধ যাহার বুকের মধ্যে
প্রবেশ করে—তাহার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠে! আগুনের বর্ণ সোনার
হার দিয়াছে সে! তাহার মনে হইল অন্ধকার আমুবজার রাজির পর্দাটা
ছি ডিয়া ফেলিয়া সে হঠাৎ পূর্ণটাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টাদের রাজ্যে
থাক কলয়, তাহার জীবনের চারিদিক মিগ্ধ নীলাভ জ্যোৎমায় ভরিয়া
উঠিয়াছে। কেইচলের কথার উত্তরে চাক্র লীলাভরে হাসিয়া মুথ বাঁকাইয়া
বলিল—মরণ!

তারপর চারুর জীবনে সে এক বিচিত্র অধ্যায়।

রাজপুত্রের সঙ্গে আসিল মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতি-পুত্র, কোটাল-পুত্র, সঙ্গাগর-পুত্র, আরও কত জন।

চাকর মা কেমন হইয়া গেল—বোকা, নির্বোধ। ক্ঞার কীর্ত্তিকলাপ চোথে

দথিয়াও একটা কথা বলিতে পারিল না। ক্ঞার উপার্জন দেখিয়া সে ক্যাল

ক্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। ধনী সহাদয় আগত্তককেও কোনদিন

বলিজে মনে হইল না—আমার কাপড় ছিড়েছে বাবা; একখানা নতুন

কাপড়—!

কাপড়—!

চাৰুৱ অমুপস্থিতিতে কোন দুভী বা দুত আসিয়া ভাহার হাতে টাকা দিয়া

গেলে সে না বলিতেও পারিত না, আবার টাকা মেকী কি আসল সেও দেখিয়া লইতে তাহার বৃদ্ধি হইত না। কেবলমাত্র কোন জনের নিকট্ হইতে আহার্য্য উপটোকন আসিলে সে থানিকটা সজীব হইয়া উটিত কিটিত কিটে আনাইয়া থানিকটা আংশ সে তৃলিয়া লইত। অন্ধবার ঘরে বসিয়া অথবা নির্জ্জন পুক্র ঘাটে সেগুলা গ্র-গ্র করিয়া প্রম তৃথির স্ফে খাইয়া যাইত।

চাকর বাপ কিন্তু ধীরে ধীরে ধাকাটা কাটাইয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইল। অত্যন্ত ধান্মিকের বেশে বাহির হইল। ফোঁটা তিলক কাটিল, গলায় একটা ঝুলি ঝুলাইল; কন্সার উপার্জনে আহার্য্যের উপানেয়তায় এবং প্রাচুর্য্যে—সংসারের স্বাচ্ছল্যের নিশ্চিন্ততায় চিক্রণ দেহে , নির্ব্বিকার চিত্তে লোক সমাজে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; মুথে অবিরাম ধ্বনি—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে, কুশল জিজাসা করিলেই সে হাসিয়া বলিত - হরিবোল! হরিবোল! অনিতা সংসার। এ সংসারে কেউ কারু নয়। আমিও আমার নই। ভাল—সব ভাল। হরিবোল! হরিবোল!

ু তারপর সহসা চারুর জীবনে আসিল আবার এক নৃতন অধ্যায়। আবার একটা বিপর্যায়।

আয়নায় একদা আপনার প্রতিবিশ্ব দেখিরা চাক নিজেই শিছ্রিয়া উঠিল।
ভাহার রূপ যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কুলক জ্বল, জ্বল-ভ্রা
পদ্মবনের শোভায় ঝলমল ভান্তের দিখীর মত তাহার দেহে রূপ যেন আর
ধ্বেনা। বুক্রে ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিয়া উঠিল।

চারু বলিল—সে কি দিন ভাই! সে কি বলব! মা তো হাবা হয়ে গিয়েছিল, বাবার মুখে শুধু বোল—হরিবোল! আমার মাধার ভেঙে পড়লও বাজ! কি করব? কোলে কে আসবে, তাকে নিয়ে কি ক'রে 'পথে বের হব? মনে হ'ল বিব থাই, গলায় দড়ি দি! তাও পারলাম না। রামমূণিকে

বললাম, কেইনানাকে বললাম—তারা বললে, ভর কি ? কাঁটা ভূলে দোব।
কেউ জানকে না। আমি তাও পারলাম না। আমার কোল-আলো-করা
ক্র--মতেরাজার ধন মাণিক—!

আজও চারু বর-বর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পাহ অবাক হইরা গুনিতেছিল। সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সেদিন সে বৃঝিতে পারে নাই। সে অবাক হইরা গিয়াছিল।

চোথ মুছিয়া চাক বলিল—দেইদিন এল এই মাছ্ষটি! বললে—ভয় কি;
আমি তোমাকে মাধায় ক'রে রাখব। বিদেশী মাছ্য—এনেছিল চাকরী কর্তে
ওই রাজাবাবুদের বাড়ী। রাজাবাবুর খাস ধানসামা ছিল সে। আমি ষেতায়—
আসতাম—আমাকে ডাকতে আসত, আবার দিয়ে যেত চাকরের মত। কোন
দিন একটা হাসি তামাসা পর্যন্ত করে নাই। সেদিন আমি মাটিতে প'ড়ে
ফুলে ফুলে কাঁদছি। রাজাবাবুর কাছ খেকে এসেছিল আমাকে ডাকতে,
আমার কারা দেখে বললে—ডুমি কেঁদোনা।

আত্বও সে লোকটি দোকানের তক্তোপোষে বসিয়া তামাক টানিতেছিল । সে হাসিয়া বলিল—ও সব কথা এখন থাক না কেন। পরে বলবার চের সময় পাবে। এখন হারানো ভাইকে পেলে—চান করাও ভাল ক'রে। একথানা স্থান্ধি সাবান ঘরো গায়ে। খেতে দাও।

চারু ভাহার কথা গ্রাহ্ম করিল না। সে বলিয়াই গেল। সেদিনের স্থাতি ভাহার জীবনের অক্ষয় সম্পদ।

পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের মায়ব তাহাকে পাপ বলিয়া প্রকাশ্রে
বোষণা করিয়াছে, ত্বণা করিয়াছে, বর্জ্জনের অভিনয় করিয়াছে,
গোপনে আবার তাহাকেই লইয়া বিলাস করিয়াছে। বেদিন তাহাদের
পীপ প্রদ্ধ চারুর ঘাড়ে চাপিল, পাপের বোঝার ভারে চারু বেদিন
ডুবিতে বিশ্লি—সেদিন সমস্ত জানিয়া শুনিয়া এই লোকটি বলিল—ভূমি
কেঁদোলা।

চাক বলিয়াছিল— যাও যাও, বিরক্ত করো না জুমি। আমি যাবনা, তোমার বাবুকে বলগে তুমি।

তবু লোকটি যায় নাই। বলিয়াছিল—ভূমি কেঁলো না। ভূমি মদি— রাজী হও, আমি তোমাকে মাধায় ক'রে রাখব।

# ু চাক অবাক হইয়া গিয়াছিল।

লোকটি বলিগ্রাছিল— ভূমি যদি রাজী থাক—তবে বোষ্টম হয়ে—মালা চলম করে তোমাকে আমি বিয়ে করব। দেশাস্তবে চলে যাব। বলব— আমারই ছেলে।

গলায় কলসী বাঁধিয়া যাহাকে দশজনে জ্বাত ভ্বাইয়া দিল—এই গলার ভরা-কলসীসমেত তাহাকে এই লোকটি মুহুর্ত্তে মাণায় করিয়া জ্বল হইতে উদ্ধার করিল; তাহাকে বুক ভরিয়া দিল মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশের ভলায় রৌজের আলোকছেটা, উত্তাপের সঞ্জীবনী স্পর্শ, ঘাসে ভরা পৃথিবীর নরম বুকে চলিবার অধিকার। সেক্পা কি না বলিয়া থাকা যায় ?

চারু বলিয়াই চলিল।

#### HM

—গাঁমে সে কি হৈ-হৈ কাণ্ড ভাই! সে কি মজলিশ! সে কি ছি-ছি! লোকে আমাদের দোরের সামনে দিয়ে যেত— চীৎকার করে ব'লে যেত— 'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি ?' দারোগা বার্,—

, পাত্ম চমকিয়া বলিল—দেই দারোগা—

— ना। ७ नकून पारताथा। वावारक एक क्षांशाल, रयन रकान रव-चाहेंनी काळ ना इत्र। थानात शामरमहे वाफ़ी, श्रृतिभ हिरलत मछ रहाव दत्रस्थ वरम तहेंल।

—কাছে ? কেনে ? পাম সভরে প্রশ্ন করিল।

চাকর সেই লোকটি হাসিল। চাকও একটু হাসিল। ভারণর সেরলিয়া গেক—অকুন্তিত ভাবে হাত নাড়িয়া ভাহাকে ব্যাইয়া দিল। এ চাক

— সে চার নয়। সঙ্চিতা, ভয়এস্তা হরিণীর মত মেয়েট নয়; এ এক
অসঙ্চিতা মুধয়া বাধিনীর মত মেয়ে, অসকোচে সমস্ত কথা সে ব্যক্ত করিল
ভার সহোদরের সম্পুর্বে সপ্রতিভ ভাবে। কথাটা পায়কে শুনাইতেই ভার
বাকী ছিল। নভ্বা এ কথা সে ভাহার এই বাধিনীও প্রাপ্তির দিন হইতেই
সংসারকে এমনি ভাবে ঘোষণা করিয়া শুনাইয়া আসিয়াছে। সে পায়কে
ব্রাইয়া দিল—সমাজে স্বামিহীনা, স্বামীপরিভাক্তার সন্ধানবতী হওয়ার মত
পাপ-অপরাধ আর হয় না। সেই পাপ গোপনের জন্ত, হভভাগিনীদের
গর্ভে আবিভ্তি হয় যে সব সাত রাজার ধন মাণিক ভাহাদের পরিভাগা
করিতে হয় বিষপ্রয়োগে, ভাহাদের হত্যা করিয়া—হভভাগিনীদের
ব্রেশ নাড়ীর বন্ধন জিড়িয়া ফেলিয়া দেয় আবর্জনার স্কুপে, নদীর
জলে, প্রতিয়া ফেলে মাটির ভলায়। ক্রণহত্যা রাজার আইনে অঞায়।

সাজা হয়।

চাক ছাসিল। বলিল—বাবা হয়েছিল ধ্যের টেকি—কপালে ভেলক, নাকে রসকলি, গলায় কট্টি, মুখে হরি—হরি। 'হরি হরি' বলতে বলতেই ফিরে এল বাড়ী। এসে চুপ ক'রে বসল। আগে বিড়-বিড় ক'রে বলত হরি—হরি। এবার চেঁচাতে লাগল। মা কাঁদতে লাগল। আমি আর পাকতে পারলাম না। নেমে চলে গেলাম পানায়।

চারু থানার গিয়া প্রথম এই মৃতিতে দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল—
বাবাকে ডেকেছিলেন কেনে? দাবোগা তাহাকে ধমক দিয়া পাপটার
গুরুত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চারু তাহাকে বাধা দিয়া উচ্চ
কঠে বেঁই থানার দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—হঁয়া—হঁয়া। আমার কোঁকে
আছে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, আমার জল-পিঙির
আধার। হাঁা, আমার সন্তান হবে। আমার কোঁল আলো হবে, জীবন

সার্থক হবে। তাকে কেন আমি মারব ? কিসের অক্তে সে-পাপ করব ? ভূমি নিশ্চিন্দি হরে ঘুমোও।

मारताना उफ्कारेबा निवाहिन !

একটা কনেটবল শুধু বলিয়াছিল—এই নাগী ধান্। সরম লাগছে না তোর ?

—না-না-না । চাক বলিয়াছিল—সরম ? সে হাসিয়া উঠিয়াছিল।—

না—সরম আমার নাই। এ তুই বুঝবি না। দারোগার চাকর তুই—

দারোগার সলে আমার কথা হচছে, তার মধ্যে কথা বলতে তোর সরম হচছে

না ? সে দারোগা যথন ছিল তখন, যথন তুই আমাকে ডাকতে যেতিস প্তথন তোর সরম লাগত না ?

करम्हेरले । भनाहेबा शिवाहिन।

চাক হাসিয়াছিল। তারপর দারোগাকে বলিয়াছিল—শোন দারোগা

বাবু, তুমি অবিজ্ঞি দে-হিসেবে ভাল লোক। তোমাকে দে দোষ দিতে আমি
পারব না। কিছ শোন—তুমি আর আমার বাবাকে ভেকে এমন ক'রে
শাসিয়ো না। ভয় নাই, আমার কোল-আলো-করা চাদ নিয়ে তোমাকে বদিবির বাবা প্রশাম ক'রে যাব।

ু — বাড়ীতে ফিরলাম ভাই। বলিয়াই চাক তক হইয়া গেল। সে যেন মনশ্চকে কি দেখিতেছিল। সে ছবি তাহার ভূলিবার নয়। জীবনে, সময় মানেনা—জসময় মানেনা এই ছবিটা তাহার চোখের সক্ষুথে অকমাৎ আসিয়া দাঁড়ায়। কাজ করিতে করিতে হাত থামিয়া যায়, বাত্তিত থাইতে মুখ বক্ষ হয়; রাত্রে অপ্রেম মধ্যে ভাসিয়া উঠে, ঘূম ভাঙিয়া যায়। বাড়ীতে ফিরিয়া চাক দেখিয়াছিল—মা উঠানের উপর পড়িয়া আছে অসাড় মিম্পান্দ, কালার স্কাল মাখা, হির বিফারিত দৃষ্টি—শুধু মধ্যে মধ্যে ঠোঁটের ছুইটা পাশ কালিয়া কালিয়া উঠিতেছে।

তাহার বাবা দাওয়ায় বিসয়া চীৎকার করিতেছে—হরি-হরি; ছরিবোল। হরি! হরিবোল। হরি! চাকর মা গিয়াছিল স্নানের ঘাটে।

শেখানে প্রতিবেশিনীরা ভাহাকে প্রশ্নে, বিজ্ঞপে, তিরস্কারে জর্জ্জরিত
করিয়া তৃলিয়াছিল। বৃদ্ধিঅংশা নির্বোধ চাকর মা প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া
চাহিয়াছিল। ভারপর অকুমাৎ একসময় যথন ব্যল—বিজ্ঞপ গভীর ভাবে
ভাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তৃলিল—মর্ম্মন্তল বিদ্ধ পঞ্চাবাতগ্রস্ত রোগীর মতই
তথন সে সচেতন হইয়া উঠিয়া সভয়ে পলাইয়া আসিয়ছিল। বাড়ীতে
চ্কিয়া উঠানের উপর সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাড়ীর ঠিক সম্মুথেই
রোভার ওপারেই থানা, থানার প্রাক্তন হইতে ভাসিয়া আসিতেছৈ চাকর
উচ্চ তীক্ত কঠম্বর।

—আমার কোঁকে আছে আমার সাগর ছেঁচা খন, আকাশের চাঁদ, জল পিতির আধার।

চারুর মা বিবর্ণ মুখে, দাঁড়াইয়া ধর-ধর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।
চারুর বাপ তারম্বরে হরিনাম করিতেছিল—দে চাপা গলায় বলিল—
লারোগাবার আমাকে বললে, চারুর কাঁটা খলাবার যদি চেষ্টা করিল ভবে
প্রতিক্ষ চালান দেব। বললে—বলিস তোর পরিবারকে—বেটিকে!

চারুর মার কোমর হইতে জলের ঘড়াটা হঠাৎ খনিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেও পড়িয়া গেল মাটির পুতুলের মত।

চাক্তর চোধ নিয়া আবার অব গড়াইয়া পড়িল। সে আক্ষেপ করিয়া বিলিল—আ:। সে কি বাতনা মায়ের। হাত পা ছোঁড়ে নাই, মুথে আ:— উ: করে নাই, তবু সে কি বাতনা—চোথের দৃষ্টিতে চাউনিতে—দেখেছি "আমি। সে চাউনি মনে হয়—এখনও বুঝি মা চেয়ে রয়েছে। ছু'নিন বেঁচেছিল—আমি মাধার শিষর বেকে নড়ি নাই। পাছর চোধ নিয়াও অব গড়াইয়া কপড়িল। মায়ের ছবি আজ তাহার মনে ক্ষেপ্ত। তার প্রতি অবটি মনে পড়িতেছে, প্রতি ভার্লটি মনে পড়িতেছে; কত কথা মনে পড়িতেছে। তাহার মা, মরিয়া গেছে।

मुक्रा ल पिशाष्ट्र इरेटे।।

একটা নাকুদত্তের ছিল্ল-কণ্ঠ দেহ। অক্টটা দড়ি গলায় বাধিয়া ঝুলান রুকণী। ভাহার মান্তের চেহারাও কি এমনি হইলাছিল ? উঃ লে কি ভয়ড়য়!

চারুই সান্তনা দিয়া বলিল—काँদিস না ভাই, काँদিস না। কেঁদে কি कृति ?

চারুর সেই লোকটি গভীর স্থরে ডাকিয়া উঠিল—গোবিন্দ, গোবিন্দ ! চারু তীত্রস্বরে বলিল—এমন ক'রে গোবিন্দ গোবিন্দ ক'র না তুমি ! লোকটি হাসিয়া বলিল—কেন ? কি হ'ল ?

— কি হ'ল ? চাফ দ্বির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল— কি হ'ল ?
মনে মনে মাস্থ্য যখন পাপের ফলি আঁটে তথনই ডাকে—গোবিল ! গোবিল !
ছরি-ছরি ! ছর্না-ছর্না ! বুড়ো বাট বছর ব্যেষ্য হেমবারু অহরহ ডাক্ত—
কালী ! কালী ! ছর্না ! ছর্না ! রাজে আমাকে ডাক্তে । তার সঙ্গী জ্ঞানোবারু হরিনাম করত—আমাকে ডাক্ত রাজে । চরণবারু ওদের চেয়েও বুড়ো
—ভার ঘরেই দে রেখেছিল—মতি গোয়ালিনীকে ।

তারপর সে হাসিরা উঠিল। বলিল—বাবা, আমার বাবা! দিনরাত ছরি-ছরি-ছরিবোল! ্যে সব বাবুরা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেত, তাদের কাছে বকশিশ নিত। খেবকালে, শেষকালে বাবা কি করলে জানিস পাছ? চাকুর বাপ সেই দিনই পুলাইয়া পিয়াছিল।

প্রামের লোক মৃতদেহ সংকারে কেছই আসে নাই। চারুর বাপের কোনই চিন্তা ছিল না। সে কেবলই হরিনাম করিতেহিল। চারু ভাড়া করিয়া আনিল একধানা গাড়ী। আনিয়াছিল অবশু এই লোক্টী। একজন প্রেমের গাড়ী। সেই গাড়ীতে মৃতদেহটা চাপাইয়া চারু বাপকে বলিয়াছিল—যাও, এইবার যাও।

— আমি ? ছরিবোল! ছরিবোল! আমি পারব না। ছরিবোল। ছরিবোল!

- —সে কি ? ভূমি পারবে না তো যাব কি আমি ?
- . छाई या। इतिरवान ! इतिरवान ! रकंकात नश्नारत । इतिरवान, 'छूई या। •

চাক্ষ আরু কোন কথা বলে নাই। এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া সে গাড়ীর সঙ্গে গিয়া মৃতদেহটা নদীর জলে ভাষাইয়া দিয়াছিল। সেখান ছইতে বাড়ী ফিরিয়া আর বাপকে দেখিতে পায় নাই। প্রথমটা ভাবিয়াছিল, বোধ হয় কোন নির্জ্জনে বসিয়া সে হরিনাম জপ করিতে গিয়াছে। কিছু সন্ধ্যা পর্যান্ত যখন ফিরিল না—তখন সে আর ছির থাকিতে পারিল নাকিছ খোল কেই বা করিবে ? সে নিজেই একবার পথে নামিয়াছিল, কিছু তৎকণাৎ মনে হইয়াছিল, কোধায় খোল করিবে ?

ঠিক সেই সময়েই এই লোকটি আসিয়া বলিয়াছিল—চাকরীতে আমি জবাব দিয়ে এলাম চাকুণ

- खवाव मिटन १
- আমি দিলাম না। বাবৃই জবাব দিলেন। বললেন—তোমার বদনাম শুক্তে জিল্পাম, গ্রাহ্ম করি নাই। আজ তুমি সদর রাজা দিয়ে ওই মেরেটার মায়ের মড়া নিয়ে শাশানে গেলে ? লজা হ'লনা তোমার ? এই নাও তোমার মাইনে। আমার বাড়ী পেকে চলে যাও।—চলে এলাম।

চাকও আর বিধা করে নাই—সে সম্ভাষণ জানাইয়া তাহাকে সেই গোধুলিলগে জীবনে আবাহন করিয়া বলিয়াছিল—এন!

বাড়ীর হুয়ারে তাহারা পা দিয়াছে, এমন সময় রাজা হইতে কে ভাকিল
—কে ? কারা ?

চারু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়াছিল—কেন !

- ' তাক ? ভামাদালের মেরে ?
- - হা। কে তুমি ?
  - -वामि नद्राख्यतिः।

নবোভমিবিং ? তাহাদের গন্ধবেনে সমাজের ধনী ব্যবসায়ী নরোভম ? নবোভমই তাহাদের সমাজের সমাজপতি। কি চায় সে? শাসন করিতে, আসিয়াছে ? সে তীক্ষকঠে বলিয়াছিল—কি চাই ?

নরোন্তম কাছে আদিয়া বলিল—তোমার বাঝ আজু আমাকে এ বাড়ী বিক্রী করেছে।

- —বিক্রী করেছে ? চাক ভম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।
- —হাঁ। ছশো টাকা—রেজেট্রী আপিসে গুলে নিয়েছে। দলিল রেজেট্রী ক'রে দিয়েছে। এই তার রসিদ। বাড়ীতে সে আজাই আমাকে দখল দিয়ে গিয়েছে।
  - —গিয়েছে ? কোপায় গিয়েছে ?
- সে জ্ঞানি না। তবে গাঁ পেকে চলে গিয়েছে। বোধ হয় ভীর্থ-ধর্মা করতে যাবে।

চাকর মুখে আর কর্ণা ফুটে নাই।

নরোত্তম বলিয়াছিল—আজ রাত্তে তুমি অবিশ্রি থাকতে পার। কিছ, কাল সকালেই আমার বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

চাক ক্ষেক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—দাঁড়ান।—না—
দাঁড়াবেনই বা কেনে ? আহ্বন আয়ার সঙ্গে। বাড়ীর তেতরেই আহ্বন।
এস গো—এস। শেষে ডাকিয়াছিল—তাহার নবজীবনে বরণ করা এই
মান্ত্রতিক।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া আশনার ভোরকটা লইয়া লোকটির মাধার ভূলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—চল!

নরোন্তমকে বলিয়াছিল—নেন আপনার বাড়ী, আজহ এখুনই নেন। চল গো চল।

নরোন্তম অবাক হইরা গিরাছিল; তারপর বলিরাছিল—আজর্ষ তো আমি যেতে বলি নাই। আজ তো ধাকতেই বলছি। —-বলেছেন। কিন্তু আমি তো আপনার চকুমের দাসী নই। আমি ,আজই যাব।

— কিছ জিনিষ-পত্ত ? ঘড়া-ঘটি—বাসন—হাঁড়ি-কুঁড়ি—বিছানা—

—ওসৰ স্থামার নয়। আমার এই তোরকটা আর—হাঁ। ভাল মনে করিয়ে দিরেছেন—এই পুরু 'তোষক বিছানা আমি করিয়েছিলাম। ওটা নিতে হবে। বাকী যা সব থাকল। ইচ্ছে হয় ফেলে দেবেন। দয়া হয় রেখে দেবেন। দালা আছে কাতরাদের কয়লা কুঠিতে—জ্ঞানেন তো? আমাদের
• গাঁরের বাবুদের সঙ্গে খানসামার কাজ করতে গিয়েছে! সে এলে তাকেই দেবেন। না হয় তো—বাড়ী কিনেছেন, ওগুলো ফাউ হিসেবে নেবেন। চল গোঁচল।

বাক্স বিছানা মাধার ক'রে ছ'জনে—পথে এসে দাঁড়ালাম ভাই। অক্ষকার রাত। ত্নিয়াতে কোপা যাব, কি করব কিছু ঠিক নাই। আমি বল্লাম চল। চলতো বটে। কিন্তু কোপা চল তার কিছু ঠিক নাই। শেষে ও বললে ► ♣ দাঁড়াও। একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে আনি।

করিয়াছিল। চাফ বলিল—সেই আঁধার রেতে মনে হ'ল যেন যমের বাড়ী
চলাম। গ্রাড়োয়ান গাড়ী চালিয়ে যাছেছে। সে আানে, গাড়ী ভাড়া ক'রে
লোকে ইষ্টিশানে যায়। সে—সেই পথেই গাড়ী ছেড়েছে। গফ ছটো ঠুঁকঠুক ক'রে চলছে। পথে জন-মনিদ্মির দেখা নাই, সাড়া নাই। শেষে গাড়ী
যথন ইষ্টিশানে এল তখন রাত তিন পহর। গাড়োয়ান বললে—নাম।
আমরা নামলাম! ইষ্টিশান দেখে মনে হ'ল বাঁচলামাঁ ভাড়ার ওপরে
গাড়োয়ানটাকে আমি হ'আনা প্রসা বেশী দিয়েছিলাম অলখাবার জন্মে।
সৈই যেন প্র দেখিয়ে দিলে—ধরিয়ে দিলে।

' চারু চুপ করিল।

—তারপর কত জারগা খুরলাম! এখান, ওখান। আমার খোকা হ'ল।

রাজপুত্র মত থোকা! সেই থোকা আমার দেড বছরের হয়ে মারা গেল! ছিলাম রামপুরহাটে। খর দোর করেছিলাম। সেথান থেকে এলাম, এখানে।

ু আবার সে জব হইল। এ-জবতা আরু ভাতিতে চায় না। ,দর-দর ধারে চাক্ষর চোথ দিয়া গুটু আলই গড়াইতেছিল, এতটুকু শক্ষ মুখ দিয়া ফুটিল না। তাহার সে থোকার জন্ম এমন কারাই সে চিরদিন কাঁদিয়াছে, সেই প্রথম দিন হুইতেই। এ বোধ তাহার আগ্রত বৃদ্ধি-বিচার করা বোধ নয়, সে বিলাপ করিয়া তাহার হু:খ ঘোষণা করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বছক্ষণ পর লোকটি বলিল—ওঠ। আর কেঁদো ন। পাছকে কিরে পেলে; ওকে যত্ন কর। কিছু খেতে দাও। তারপর নিজে হাতে সাবান মাধিয়ে ওকে চান করাও দেখি।

স্নান করিয়া পাহর মনে হইল—সে যেন নৃতন মাধ্র হইয়াছে। এ-যেন নৃতন জীবন।

### এগার

স্থান করিয়ামনে হইয়াছিল, সেন্তন মাস্ক্ষ হইয়াছে। হা-ব্রের জীবন ্ ্বুচিয়া আবার ন্তন জীবন আরম্ভ হইল। ঘটনাটা আজে হইতে দীর্থকাল পুর্কের ঘটনা।

আৰু পাছর বয়স প্রায় চল্লিশ। হা-ঘরেদের সংশ্রব হইতে পলাইয়া যথন আসিয়াছিল তথন সে সন্ধ্রে জায়ান। বয়স তথন বোল কি সতের। তেইশ-চব্বিশ বংসর পূর্বের ঘটনা। ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল বিলিলে ঠিক হইবে না। চাথের সক্ষে যেন সব ছবির মত প্রতি প্রত্যক্ষ ইয়া একটির পর একটি পর পর ভাসিয়া গেল।

পাহর এই ঘর-ছুরার চতুর্বতম নীড়। ইহার পূর্ব্বে সে আর তিন আয়গায় ঘর পাতিয়াছিল। কিন্তু ওই প্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অথবা জ্মিনারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়া অয়্রত্র চলিয়া গিয়াছে।

ত্রু দিদির সঙ্গেই কি বনিল ? তাও বনে নাই। সেও অবশ্র জ্মিবনে কোন দিন কাহাকেও ক্ষমা করে নাই। কেন সে ক্ষমা করিবে ? লোকে তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে তাহার শোধ লইবে না কেন ? মাহর, জানোয়ার, এমন কি পাথীকেও সে কোন দিন ক্ষমা করে নাই। কত কাক যে তাহার বাটুলের আঘাতে লুটাইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ভা নাই। কোন জিনিব রৌলু দেয়াছে, কাক আসিয়া তাহাতে মুখ দিল, একবার তাড়াইয়া দিল—ছইবার, তিনবারের বার পালু বাটুলের বহুকটা লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে হানিল মাটির গুলি; কাকটা সঙ্গে সঙ্গের বাহুলা কাকটা মরিতেই কাক সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্ম অয়্র্যায়ী ঝাক বাধিয়া কাকগুলা কলরব আরম্ভ করিল; পাছরও বাটুল ছুটিতে আরম্ভ করিল। একটার পর একটা করিয়া কাক মরিল।

কুকুর সে ভালবাদে। নিজের পোৰ কুকুর তাহার আছে। কিছ অক্ত কুকুর আদিয়া কোন কিছতে মুখ দিলে তাহার রক্ষা নাই, সে ভাহাকে . কুদান্ত প্রকার করে; নিউম কোছকে শিষ্টনের পা হুইটা ধরিয়া বন-বন শব্দে পাক দিয়া হাড়িয়া দের, তেওঁগো আনোয়ারটা ছিট্টকাইরা গার্মপড়ে।

কিন্তু বা কাহার এ কি ইইল ? এই বাছুরটাকে আগতি করিয়৷ সমস্ত অন্তরাত্মা যেন যায়-হায় করিয়৷ উঠিল, তিহুলি বুকের মধ্যে যেন একটা ভূমিকম্পের কপান বহিয়া যাইতেত্ত্ব

শরৎকালের তুপুর বেল

পূজা চলিয়া গিয়াছ। আখিনের শেষ। পৃথিবীর বুক গাঢ় সব্জ রঙে ভরিয়া উঠিছিছে, আকাশ গাঢ় নীল। রৌজের রঙ আতসী কাচের মত বর্ণমল করিতেছে। গাছের পাতায় পাতায় পে প্রভার দীপ্তি, দুর্বার অপ্রাক্তিলি পর্যান্ত হৌজেছটায় সবুজ মণিকণার মেত মনে হইতেছে। এই সবুজের নেশা পালুর বড় ভাল লাগে। তাহার মনে হইল সব যেন কালো কুৎসিৎ হইয়া গিয়াছে। বাছুরটা ততক্ষণে ভাহার হাত চাট্য়া বুলু আনেকখানি যেন সাহস পাইয়াছে। সে পালুর মুখের দিকেই কুইবির্লি আছে। তাহার কালো চোখটার উপর মধ্যদিনের হর্যা একটি বিন্দুর আকারে প্রতিবিধিত হইয়া জনিতেছে।

শাস্থ গভীর মমতার সহিত বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল। তারপর সে স্থাড় বাছুরটাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাছুরটা মাটির উপর পড়িয়া াল। পিছনের একটা পা বোধহয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

পাস্থ এবার বাছুরটাকে কোলে তুলিরা দাওয়ার উপর শোলাইয়া দিল।
ভারপর সে আনিল একটা বড় বাটি পরিপূর্ণ করিয়া ভাতের মাড়। ভাহাতেও
ভাহার পরিত্থি হইল না। সে আর একটা বাটি ভরিয়া হ্ধ আনিয়া ছ্ধে
মাড়ে মিশাইয়া বাছুরটার মুখের কাছে ধরিল। বাছুরটা একবার ভাহার

দিকে চাহিল, ভারপর বাটির পঞ্জ ক্স্তটা ভ কিল; একবার ফিভ দিয়া লেহন कृतिया प्रिथम, त्नर्य खीष्मकात्न वानिहर्क, त्यम्न कृतिया क्रम अधिया नय, करलत जिक्क नागचेक भगाव यगन जीव मिनारेक यात्र एक नि जावरे বাটির ছধ-মেশারনা দার্ভ অক্রিয়া শেষ করিয়া চাটির মুক্ত ও ছবের চিক্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল। বছদিন ধ্বাধ হয় এমন করিয়া কোন বৈ - থাক্ত থাইতে পায় নাই। পার নানে, কেমন করিয়া নিংশেষ করিয়া হতভাগ্য জীবটার মাজ্পুল্ট গৃহত্তেরা দেক্তিক ব্রিয়া লয়। সন্ধ্যা হইতে বাছুরটা বাধা থাকে—সমস্ত রাত্রি অভিবাহিত হৈ লাম, তৃষ্ণার কুধার বাছুরটা চেঁচার; দুরে বাঁধা পাকে তাহার মা; ওল স্ক্রিভা তাহার জনভাওের কানাম কানাম ভরিমা উঠিমা ফাটিয়া পড়িতে চার প্রিচ্ছেলো টন-টন করে—সেও প্রেছের বেদনাম, দৈহিক যন্ত্রণাম চীৎকার করিয়া শাইককে ডাকে. শাবকের ডাকের সাড়া দেয়। রাজি শেষ হয়, মাছব আসিয়া বাছুরটাকে আনিয়া বারেকের জন্ম মাতৃত্তন্ত লেহন করিতে দেয়। মাতৃত্তন্ত ভাতে-▶টুএলিয়া উঠে ভত্র ফেনিল ক্ষীর-সমুত্র, সঙ্গে সঙ্গে মামুষ বাছুরটাকে টানিয়া খিলে ব্যবসর সেই উচ্চুসিত ফেনিল হগ্ন ধারার শেষ বিলুটি পর্যান্ত টানিরা বাহির করিয়া লয়। বাছুরটা ইহার পর নিঃশেষিত ক্ষীর মাতৃস্তনে মুখ দিয়া—আঘাতের পর আঘাত করে, যেন মাপা কুটিয়া মরে, কিন্তু এক বিন্তু পাম না। আবার দিনের অগ্রগতির সঙ্গে মাতৃন্তনে হুধ জমিতে হুরু হয়: माधूव आवात नावकहारक नताहेश आनिश वारिश अनतारू आवात একবার দোহন করিয়া শয়। তাহারই মায়ের হুখে মায়ুখের দেহ নধর হুইয়া উঠিতেছে আর তাহার কচি লাবণা শুকাইয়া অন্তিপঞ্জর দার হইয়া গিয়াছে ৷

<sup>্</sup>ত্ৰী:—এখনও ৰাছুবটা জিভ দিয়া আপনার মুখ ঠোঁট চাটতেছে।
পান্ত সেদিন এমনি ভাবে আপনার উচ্ছিই-মাথা হাতথানা বারবার
চাটিরাছিল।

গেদিন অর্থাৎ চারুর বাড়ীতে যেদিন সে প্রথম কিরিয়াছিল সেইদিন। স্থান করিয়াছিল প্রায় ঘণ্টাথানেক ধরিয়া। দিছি একথানা স্থানান দিয়াছিল। স্থানান ঘণ্ডা দারীর হইতে সে কি রেদ বাছির হইয়াছিল।

দিদির সেই লোকটি—তাহার নাম দীয়, দীননাথ। দীননাথ হাসিয়া বিলয়াছিল—তেল মাথ হে। নইলে শরীর একেবারে চড়-চড় ক'রে ফেটে যাবে।

সাবান মাখা শেষ করিয়া তেল মাথিয়া আবার সে স্নান করিয়াছিল। সে যে তাহার মুক্তিলান। সভা সমাজের মধ্যে জন্মিরা—তের-চৌদ বৎসর পর্যান্ত সেই সমাজের মধ্যে মাত্র্য ছইয়া তাহার প্রথ-চু:থের সঙ্গে বতিশ বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিল, ঘর-বাড়ী, সংসার, ঘোমটা দেওয়া টুক-টুকে বউ; বারমাসে তের পার্ব্বণ, ছুর্গা-কালী-কান্তিক-ঠাকুর, যাত্রা-পাঁচালী-গান: বাংলা বুলি, ধানে ভরা কেত, মরাই ভরা খামার, পৈত্রিক বেনেভির দোকান- এ नव महेशा खिवशुर बीवरनत रा कलना छहे किस्वरमदात मर्पाह कार्या पूर्ण দুর্কার মত তাহার মনের ক্ষেত্রে জন্ম নিয়াছিল—সে কল্লনা—ওই যাযাবর वित्तत तीर्ष क्रे व< मत्त्रत अथत औरत्र अतिमा याम नारे। छे भत्तत मजु</li> জাল ভকাইয়া গিয়াছিল, ককণী তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তবুও মনের ক্ষেত্রের গভীর তলদেশে তাহার মূলকাল ছিল অম ইইয়া। তাই र्य मृहुर्ल्ड चारांत रा कितिया चारान जाहांत मिनित घरत, र डॉनीय मरगारत-শঙ্কল বর্ষার মত বাহার রূপ—সেই মুহুর্ত্তেই আবার ক্ষেত্রের উপর দেখা দিল দুর্ববা জ্বালের সবুত্র অঙ্কুর কণা। স্নান করিয়া সে বলিয়াছিল—বাঁচলম গো निनि! चादत नांभदत, कि गर्मा! चा:-मन निष्क कि नजून माश्र्य श्नय वासि।

ভারপর তাহার দিদি তাহাকে খাইতে দিল। ভাত, ডাল, তরকারী,

অংল। তাহার মাংসাদী রদুনা যেন অমৃতের আখাদ পাইল। সে দেদিন ্যুক্তেবের মত°আহার করিয়াছিল।

চারু বিশ্বিষাছিল—আর খাস না পাসু, অসুথ করবে।

দীয়ু খমক শ্বিয়াছিল—আর:। না-না-খাও, তুমি পেট ভরে থাও।

লক্ষিত হইয়া পাসু তাহার হাতথানা চাটতে চাটতে উঠিয়া গিয়াছিল।

ওই বাছুরটা যেমন বারবার জিভ দিয়া মুখ চাটতেছে, তেমনি করিয়াই সে

হাত চাটিয়াছিল।

ধীরে ধীরে আবার তাহার মনের ক্ষেত্র সবুজ দুর্বার আন্তরণের মত কত আনা আকাজার জালি জালে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা এমন ভাবে জড়িত যে, একটাকে ধরিয়া টান নিলে সমস্ত লতার জালটাতেই টান পড়ে।

ু প্রথম টান সে অহভেব করিল কয়েক দিন পরেই। টান দিল, পুরুহার দিদি।

ক্রিক্ট দিদির সংসারের কতকগুলা কাজ গ্রহণ করিয়াছিল। বাড়ীতে ছইটা গরু ছিল,—পাত্ম সেই ছইটার সেবা লইরা পড়িল। ঘরের কাঠ কাটিত। ময়্রাক্ষীর পার-ঘাটার উপর বাজার জায়গা, কাঠের গুঁড়ি কিনিতে হয়; মজ্ব লাগাইয়া সেই কাঠ থানা-খানা করিয়া লওয়ার রেওয়াজ। পাত্ম বলিল—উ হামি করবে। কুলাঢ় দে দিদি!

্ব একা দেশুযায় দেড়টা মজুরের উপযোগী কাঠ চেলা করিয়া ফেলিল।
দী স্থালোকটি অন্তুৎ। সে বার বার বারণ করিল—আর পাক।
আর পাক।

পাঁছ নিজের শক্তি দেখাইয়া তাহাদের বিশ্বিত করিয়া দিতে চার, আপনার সকল শক্তি প্রয়োগে কাজ করিয়া অক্তন্তিন আত্মীয় হইতে চার, সে হাসিয়া বলিস—না—না, পারব, হামি অনেক পারব। আরও পারব। চাক্ন বলিল—হাঁা, পাফু পারবে। দেখনা তুমি। শরীর দেখছ না! পাহুর দেহ গৌরবে ক্ষীত হইয়া উঠিল।

পরের দিনই সে কুড়ুল কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিল না। মনুরাক্ষীর ভট-ভূমিতে স্থণীর্ধ ঘন জলল, বড় বড় গাছ; সেই জললে চলিয়া গোল। জলল দেখিয়া গেদিন মনে পড়িয়াছিল যাযাবর জীবনের বক্ত আম্বাদের ভৃতি। রুকণীরে মনে পড়িয়াছিল। ওই রুকণীর স্থভিই সেদিন ভাহাকে ভাহার যাযাবর আ্মীয়দের বিরহবেদনাকে লাঘব করিয়া দিল। রুকণী নাই, সেখানে আর কি স্থ আছে ? বুড়া কাদিভেছে, বুড়া কাদিভেছে, তাহাদের জন্ম ভাহারও চোথে জল আসিল। কিন্তু বুড়ারুড়ী ক্ষীদিন ? ভাহার পর ? ভাহার পর কোন্ স্থ সে সেখানে কাহত ? সে জললের একটা প্রাচীন গাছের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বুড়া হান্সরে—ওন্তাদ লোক—ভাহাকৈ অনেক শিখাইছাছিল; সেই শিক্ষা হইতে পায় জাটল লভাজালে আছের প্রকাণ্ড বড় গাছটাকে দেখিয়াই বুণাল—এইখানে থাকেন জললকে দেও, বনের দেবতা।

সে ভূমিও হইয়া দেওতাকে প্রণাম করিল। বুড়ার শিথানো মন্ত্র প্রেক্টিক নির্মান করিল। বুড়ার বিলিল—হে দেওতা! হে বাপা! ভূমি বুড়া-বুড়ীকে নুরা করিয়ো—ভাহাদের ছঃথে ভূমি দেখিয়ো, আমার জন্ম রাজে যথন বুড়া-বুড়ীর চোথে নিদ আসিবে না, জাগিয়া হ'জনে কথা বলিবে আর কাঁদিবে—তথন ভূমি ফুর-ফুর করিয়া বাতাস দিয়া ভাহাদের চোথে নিদ আনিফ দিয়ো। যথন ভাহাদের অস্থ্য করিবে তথন হে জন্মলকে দেও, হে হ'লা—ভূমি চোথের সামনে ভাহাদের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়ো শিক্ড-জড়ি। কিম্বা সামনের মাটিতেই গাছ হইয়া থাকিয়ো—যেন ভাহারা লাওয়াই পায়। আয় হে জন্মলকে দেও,—হে বাপা, আমার কল্পর ভূমি মাফ্ করিয়ো বাপা। আমি দল হইতে পালাইয়াছি—ক্ষকণী নাই, আমি পালাইয়া আসিয়াছি। আমি তো হা-বরে নই, আমি ধর-সংসারে

আনিয়াছি তবুও আমি তোমাকে ভূলিব না। তোমার পূজা আমি করিব।
তোমাকে পরণাম আমি করিব। আমার কল্পর ভূমি মাফ্ করিয়ো।
আমার দিনির ঘর তোমার জললের কাঠে ভরিয়া দিয়ো। তোমার লতার
ফুল দিয়ো, আমি নাদী করিয়া আমার পিয়ারীর চুলে পরাইয়া দিব।
তোমাকে পরণাম করছি বাপা।

তারপর দে অন্ত একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিয়া সেইটার উপরে উঠিয়া বড় একটা ভাল কাটিয়া ফেলিল। প্রকাণ্ড ভাল। সে ভাল বহিতে কয়েকথানা গাড়ীরই প্রয়োজন। পান্থ ভালটার খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া কাঁথে বহিয়া বাড়ী ফিরিয়া হুম করিয়া ফেলিল।

- —এ কি ? এ কোখেকৈ আনলে ? জিজাসা করিল দীহ।
- জঙ্গলদে। গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া পাছ বলিল— থোড়া পানি।

চারু শুস্তিত হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ওইটা তুই জঙ্গল থেকে এইট্রেম ক'রে আনলি ?

আছে বিলি । আনৰ। রোজ লিয়ে লিয়ে আসৰ। আওর বছত কাঠ আছে দিদি । আমৰ। রোজ লিয়ে লিয়ে আসৰ। গোড়া পানি— জল দিদি।

ভালের কথাটি চারু আমলেই আনিল না। বলিল—তোকে নিয়ে তো আমার বিপদ হ'ল পারু। জলল সরকারের। জললে মহলদার আছে। ধ'রে যথন খানার দেবে, তথন আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে যে। এ তোমার হা-ঘরের দল নয় যে, এল—ছ'দিন থাকল ছটো কাঠকুটো কাটলে— মহলদার কিছু বললে না। এ দেখলেই পুলিশে দেবে।

ী পাঁহ পুলিশকে আর ভর করে না। তরু তাহার মনে একটা ক্ষণ্ড ভর আনছে। সেঁবিমিত এবং ঈবৎ আত্তিত হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়ারহিল। দিদি বলিল—আমার অ্সার ক'রে তোমার কান্ধ নাই। ওসব করলে ভাই আমার ঘরে ভোমাকে ঠাই দিতে পারব না।

দীম বলিল—আ: কি বলছ ? ওকে সে বুঝিয়ে দোব পুরে। এখন বেচারা জল চাইছে—জল দাও।

পাত্বপ্রতিভ হট্রা গিয়াছিল—দিনির কথার সে একটু বেদনাও ' অফুভব করিল। মনে পড়িল হা-ঘরের দলের কথা।

চারু গল্প-গল্প করিতে করিতে একটা ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া বলিল— নে—হাত পাত।

দীত্ব বলিল-একটা কিছুতে ক'রে দাও না।

—কিছুতে ক'রে ? আমার বাদনে ওকে থেতে দোব নাকি ? ওর কি আত আছে ? হা-ঘরের দলে কি না থেয়েছে ? মায়ের পেটের তাই বলে— ওর দায়ে জাত-ধর্ম সূব জলাঞ্জলি দোব নাকি ?

পাশ্বর বুকে কথাটা তীরের মত গিয়া বি'ধিয়াছিল। দিদি বলিতেছে তাহার আবত নাই। তবে সে দিদির ভাই কি করিয়া হইবে? তবে পুরুকেন ফিরিল?

দীমু নিজে একটা টোল খাওয়া কলাই উঠিয়া যাওয়া ইপ্টিলের গেলাস আনিয়া দিয়া বলিল—পায়, এইটাতে তুমি জল খাবে।

 हाक बिल्ल-थारन, किन्क अहा वाहरत त्राथरन। व्यामारमत्र वालरनंत्र लक्ष्मर्रक र्रोकारन ना।

জল থাইতে গিয়া পাত্রর চোথের জল গেলাসের জলের সূচে মিশিয়া গেল।

নেই ইটিলের গেলাসটা আজও ভাহার কাছে আছে। অভ্যন্ত যত্ত্বের "मह्म दाथिया नियाह । . ममस्य शृथिनीत मास्यहरू हे हम चुना कहत, कि स निनित উপর মুণা তাহার সব চেমে বেশী। না। সমস্ত পৃথিবীর মাত্রুকে মুণা करत ना। पिनित त्रहे माञ्चित, त्रहे पीश्राक त्र छानवात्म। आत्रध ज्ञानवारम राहे हा-चरतरमत । राहे अञ्चान तूषा, राहे तूषी बात क्रक्षी। আ:, রুকণী যদি না মরিত তবে সে কখনই আবার ফিরিয়া এই স্বার্থপর वनमाहेन माध्य छनात मर्या चानिक ना। कथनहे ना। क्रकती ! क्रकती ! তাহার রুকণী। রুকণীকে তো সেই নিজে মারিয়া ফেলিয়াছে। রুকণী তো তাহারই ছিল। সে ভো ড্বাহার পান্নমাকেই স্বচেমে বেশী ভালবাসিত; अक्षा तम निरम्बर एका मकरनात रहार राजी कारन । क्रकनीत राग्य, क्रकनी একমাত্র তাহাকেই ভালবাদে নাই। অল থানিকটা ভালবাদা সে অভকে ্রিড্রিল। পাত্র নিজে তাহার জীবনে বেশ করিয়া বুঝিয়াছে, রুকণীর মত অন্তৰ্কে অন্ন থানিকটা ভালবাদা দিবার জন্ত প্রাণ কতথানি ব্যাকুল হয় ! সে नित्य এই वहरा ठांत्र वात विवाह कत्रियाह, এकठा मतियाह, এकठा পলাইয়াছে, এখনও হুইটা ঘরে রহিয়াছে। তবুও কত নারীর সঙ্গে দে হান্ত-পরিহাস করে, কভজনের সঙ্গে হুই-এক রাত্রি আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। পরিবার ছইটার প্রায় চোখের সামনেই তো এসব করে সে ৷ তবে ? তবে কেনিলৈ ক্কণীর ওই ব্যবহারে এমন করিয়াছিল ? এ কথাটা আজ ভাহার र्हा भरन रहेन। अञ्च नमात्र करनीत कथा मान रहेरानरे मन जारात छेनान হইত, দে কাঁদিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাহার স্ত্রীদের সম্বন্ধে সম্বাগ হইয়া উঠিত। তীকু লক্ষ্য রাখিত। স্ত্রীদের কেহ কাহারও সহিত হাসিয়া কথা বলিলে তথন ফুৰ্দান্ত প্ৰহাবে তাহাকে শান্তি দিত। ঘবে বন্ধ করিয়াও রাবিত।

আছে ওই ৰাছুরটাকে আঘাত করিয়া তাহার এ কি হইল কে জানে, ক্কণ-কথা মনে হইতেই তাহার মনে হইল ওই কথা! সে একটা দীর্ঘ নিয়াস ফেলিল।

ককণী মরিয়াছে সে হংখ তাহার যাইবার নায়। কিছ তাহার দিদি যদি তাহাকে এমন কঠিন হংখ না দিত তবে সে এমন হর্দান্ত কোবী হইত না। তাহার নিজের জীবনের চেহারাটা যেন এই মুহুর্ত্তে তাহার চোখের সম্প্র্যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কত মাহ্বকে যে সে মারিয়াছে! চড় চাপড় মারার হিসাব নাই, লাঠির আঘাতে এত জনের রক্তপাত সে করিয়াছে তাহার হিসাব যেন স্পষ্ট হইয়া অক্ষের বোগফলের মত পাছর চোখের সামনে ভাসিতেছে। প্রথমেই সে নারিয়াছিল—লাঠি মারিয়া মাধা ফাটাইয়া দিয়াছিল, দিনির ও দীছর গুকঠাকুরের। তাহার নিজেরও গুকঠাকুর ছিল সে।

ওই জল খাওয়ার ঘটনা হইতেই ঘটনাটার উত্তব। দীমু তাহাকে সাভনা
দিয়া ভাঙা তোবড়ানো ইষ্টিলের গেলাগটা দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার
মনের হু:খ গেল না। কেমন করিয়া সে তাহার জাত ফিরিয়া পাইতে লা
এই ভাবনায় আকুল হুইয়া উঠিল। জাত ফিরিয়া পাইলে সে তাহার দিদিকে
ফিরিয়া পাইবে। দিদি তাহাকে ছুঁইলে সান করিবে না। পিঠে গায়ে হাত
বুলাইয়া দিবে। তাহার মায়ের পেটের দিদিকে সে সত্য সত্য ফিরিয়া
পাইবে!

কিছুক্ষণ বাড়ীর বাহিরে বসিয়া থাকিয়া সে গিয়াছিল বাজারে। তুপুর বেলা। বাজারে লোক-জন, বেচা-কেনা কম। একজন বুড়া-দোকানী ত্র-করিয়া কি পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার বাবাও সন্ধ্যা বেলায় এমনি করিয়া রামায়ণ পড়িত। নীর্ঘদীন হা-ঘরেদের দলে থাড়িয়া অক্তাক্ত পুরাণ কাহিনী জনেক গোলমাল ছইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামায়ণটা মনে আছে। হা-ঘরেদের দলে রামনাম আছে। সীয়ারাম সীয়ারাম ধ্বনি তাহাদের মৃথস্থ। সে দাঁড়াইল। দোকানীর স্বরেলা কথাগুলির মধ্য হইতে রামনামটা করেক বার কানে আসিয়া চুকিল। মুদী পড়িতেছিল—

নমুখ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রামনামে সর্বাপাপ হরে॥
মহাপাপৌ হইয়া যদি রামনাম কয়।
সংসার সমুজ্র তার বৎস-পদ হয়॥

# পাতু ৰসিল।

মুদী হার করিষা পড়িতেছিল। সমস্ত কথার অর্থ না বুঝিলেও তনিতে তনিতে মনের মধ্যে অতীত কালের শোনা গল্প ধীরে ধীরে আগিয়া উঠিল। মনে পড়িল, চোর রক্ষাকর নামে এক ত্রাহ্মণের ছেলে ছিল, দে মান্ত্র্য মারিত। তারপর একদিন ছলনা করিরা ত্রাহ্মণের বেশে তাহার কাছে আসিল নারদমুনি। ত্রহ্মকে তাহার মনে পড়িল না।, মুদী বারবার ত্রহ্মার নাম করিল—পামুর মনে মনে নামটা চেনা মনে হইল, কিছু লে যে কে, সুঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। কিছু নারদমুনিকে তাহার মনে আছে। বিক্রিক্ত চড়িরা যায়, এনড়া বাবাইয়া বেড়ায়, একতারা লইয়া গান করে। পাকা চুল, পাকা দাড়ী নারদকে তাহার মনে আছে।

নারদম্নি রক্সাকরকে রাম-নাম দিরাছিল। যে মহাপাপ রক্সাকর করিরাছিল সেই পাপকরের জন্ত রামনাম দিয়াছিল। রক্সাকরের মনে কিন্তু কিছুতেই রাম-নাম আসে না। শেবে অনেক কটে বলিল মরা। মরা মরা বালীতৈ বলিতে আসিল রাম রাম রাম রাম।

# মূদীও পড়িল-

"নরা মরা বলিতে আইল রাম নাম। পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥ তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভত্ম হয়। একবার রাম নামে সর্ব্ধ পাপ কর ॥" পাছ পরম আখাস পাইরা বাঁচিল। দে রাম রাম সীভারাম অপে করিতে করিতে ময়রাকীর নির্জ্জন ভটভূমিতে গিয়া সে-দিন সমস্ত অপরাক্ত বেলাট। অবিরাম উচ্চ-কঠে চীৎকার করিয়াছিল—রাম রাম সীভারামু। ভারপর সক্ষার সে ময়রাকীতে আবার একবার মান করিয়া বাড়ী ফিরিল।

চাক ঝন্ধার দিয়া উঠিয়াছিল—বলি আবার গিয়েছিলি কোণা ?

দী হ আলো আলাইয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল। সে হাসিরা সমেতে বলিয়াছিল,—কি হে, গিয়েছিলে কোথা ? আবার চান করলে যে ?

চাক বলিল—করবে না! শরীরে ওর ডাহ' কত! কত অথাঞ্চি কুখালি থেয়েছে—শরীর একেবারে গরম হয়ে আছে।

পাত্র ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল দীমুর কাছে।

চার অহরহই গৃহকর্মে ব্যস্ত । সে ঘরের মধ্যে যাইতেই পাত্ম মৃত্যুরে দীত্মকে বলিয়াছিল—আজ হামার সব পাপ গেল। বছৎ বল্লম—রাম-রাম-রাম-নীতারাম-নীতারাম।

দীম তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পাছ আবার বলিল—হামার জাত তো আমি পেলম। হামার পাপ তো গেল!

দীয় তাহার মুখের দিকে চাহিন্না কিছু ভাবিতেছিল।

পাছ তাহার হাতের বইটার দিকে আছুল দেখাইছা প্রান্ন করিল—
রামায়ণ ? বলিয়া সে অসকোচে বইটা লইয়া খুলিয়া ে লি।, কিন্তু কালো
শুটি শুটি চিক্তুলার একটাকেও চিনিতে পারিল না।

দীম বলিল—যাও, কাপড় ছাড়। তোমার জাতের ব্যবস্থা করছি।

পাছ ও কথাটা বিশেষ বুঝিল না। কিন্তু বইখানার অক্ষরগুলা চির্দিতে না পারিয়া অত্যন্ত বেদনাবোধ করিল। মনে পড়িল ভাছার কুল জীবনের কথা। কত বই, কত ছবি, কত গল্প, কত ছড়া—বই খুলিয়া দে পড়িত। অনেক গল অনেক ছড়া তাহার মনে আছে। কিন্তু আধরগুলা দিদির মত পর হট্যা গেল না কি ?

পর দিন-বাজারে গিয়া তাহার চোথে পড়িল একটা মনিহারীর দোকানে কভকগুলা রঙদেঙে বই । বই জাইয়া পুলিয়াই সে আনন্দে অধীর হই লাইয়া পুলিয়াই সে আনন্দে অধীর হই রা গেল। রঙচঙে বইটার অধম পাতাতেই বড় বড় হইটার বিধির বর্ণে ফুটিয়া আছে—অ-আ-ই-ঈ। দেখিবামার সে চিনিল। যেমন দেখিবামার চিনিয়ছিল তাহার দিদির মুখ, যেমন দেখিবামার ভিনিতে পারিবে অহার বাপের মুখ—তাহার মরা মা যদি আজ কিরিয়া আসে তবে তাহার মুখও যেমন দেখিবামার সে চিনিতে পারিবে—তেমনি ভাবেই সে চিনিতে পারিল—অ-আ-ই-ঈ।

त्म त्माकानीत्क विकामा कृतिन—केलना नाम ? त्माकानी विनन—इ' धाना।

গেঁললে খুলিয়া সে সঙ্গে সংস্নে বইখানা কিনিয়া বাড়ী ফিরিল। সে-দিন

ক্ষেপুর বেলায় আবার সে মনুরাকীর নিজ্জন তটভূমিতে তয়য় হইয়া সে বইবানীয়-মধ্য ভূবিয়া গেল। একে একে সব মনে পড়িল। চৌদ্দ বৎসর বয়স
পর্যান্ত যে সাঙ্কেতিক চিহুগুলাকে আয়য় করিয়াছিল—ছই আড়াই বৎসরের
অপরিচয়ে তাহার উপর সামান্তই বিশ্বতির আবরণ পড়িয়ছিল। দেবিতে
দেবিতে সেগুলা কাটিতেছিল। সয়ার অয়কার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে।
তথন সে পড়িতেছিল—ছল পড়ে, পাতা নড়ে।

ুসেইদিনই সন্ধার সময় দীপ তাহাকে বলিল—পাপ তোমার ব্যবহা করলাম হে। আমাদের গুরু গোঁলাই আলছেন, তুমি ভেক নাও; আমরাও বোষ্টম হলেছি, ভূমিও ভেক নাও। নিলেই সব গোল মিটে যাবে।

বোইন গু বোইন গু মনে পড়িল তিলক কাটিয়া মালা পরিয়া বাবাজীরা ভিন্দা করিতে আসিত। মন্দিরা বাজাইয়া গান করিত। সে গানেরপ্র বানিকটা মনে আছে। হরিনামের জনে গহন বনে ভাকলে নিভাই পার করে।

ক্ষেক্দিন প্রেই গুরুঠাকুর আাসিলেন। পাছর মাধা ই ড়া ক্রিয়া দেওয়াহইল। গলায় মালা পরাইয়া দিলে। তিলক ছাপে দিল কপালে। পায়ুবোটম হইয়া গেল।

# ( \* )

পাত্মর দিদি তাহাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু তবু খাইতে দিবার সময় খাইতে দিল পাতায়। পাত্মর উৎসাহ আনন্দ যেন নিভিন্না গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা। দীয় ভাহাকে বলিল—এস হে প্রায়, নদীর বাবে ওড়ের গাড়ী এসেছে দেখে আসি। পায় ভাহার সঙ্গেল। পথে এ
দীয় ভাহাকে কত্ কথা বলিল; বলিল—ভিয়েনের কান্ধ্য শেখ। ভারপরে
নিজে দোকান কর, ধিয়ে কর। ঘর সংসার হোক গ

মাহৰটির দক্ষে পানকুর সেই বুড়া ওন্তাদের মিল আছে। দেও এই সব কথা বলিত। দীহকে ভাহার বড় ভাল লাগিল।

নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী আদিয়াছে। দোকানীরা ভিড় করিয়া নেরিমা বিসমাছে। এখন গুড় কিনিয়া রাখিবে। গোটা বংসর এই গুড় হইতে শুড়কী পাটালী তৈয়াবী করিয়া বেচিবে। দীমণ্ড কিনিয়া ফেলিল কমেকটা টিন।

পাহকে বলিস—ওহে, একটা কাজ যে ভারী ভূল হরে সেল। ভার বইবার বাঁকটা আনলে তুমি হুটো টিন নিতে, আমি একটা নিতাম। যাও একটা টিন বাড়ীতে রেথে তুমি বাঁকটা নিমে এসো।

পান্থ ৰাড়ীতে কিরিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে চুকিয়া ক্রোবে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার দিদিকে ওই গুকঠাকুরটা ছই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছে। দিদি ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না । পাছকে দেখিয়াই গুকঠাকুর চাক্ষকে ছাড়িয়া দিল! চাক তাড়াতাড়ি একটা ঘরের মধ্যে চুকিয়া পড়িল। কিছা পাছর মাধার তথন বক্ত চড়িয়া গিয়াছে। সে কাধের টিনটা নামাইয়া একটা গর্জন করিয়া উঠিল। গুরুঠাকুর তথন নাচিতে আরস্ক করিয়া দিয়াছে। 'হরিবোল' বলিয়া উপরের দিকে চোখ তুলিয়া কেবলই নাচিতেছে। সেনিন পাছ ব্বিতে পারে নাই। কিছা আছা সে ব্বে, গুরুঠাকুর অপরাধটা ঢাকিবার জন্ত 'দলা'র ভাগ করিয়াছিল। নাচিতে নাচিতে গুরু আসিয়া পাছকেই জড়াইয়া ধরিল। পাছ ছ্লান্ত কোবে এক মটকার গুরুকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর ঘরের দাওয়ার উপর 'রক্তিত বাকটাকে লইয়া মাধায় বসাইয়া দিল। গুরু মাধাটা সরাইয়া লইয়াছিল, অন্তথার ভাড়া মাধায় বসাইয়া দিল। গুরু মাধাটা সরাইয়া লইয়াছিল, অন্তথার ভাড়া মাধাটা হয় তো ভিনের খোলার মত ফাটিয়া গাইত। বাকের আঘাতটা মাধার একপাশে পড়িল ঠিক কানের উপর । কানটা সঙ্গে ছিড়িয়া কাটিয়া রক্তে গুরুর বুক পিঠ ভালিয়া গেল।

চাক ইছারই মধ্যে কর্থন আসিয়া আবার দাওয়ার °উপর দাঁড়াইয়াছিল, পাছ লক্ষ্য করে নাই, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

\*\* 

ভেতের কি 'মানস্করে' (মাছবমারা) খনেকে ঘরে ঠাই দিরেছিরে।
ভিক্রো আনার কি হবে গো 

ভিক্রো আনার কি হবে গো 

ভিক্রো আনার কি হবে গো 

ভিক্রো ভালার কি হবে গো 

ভিক্রো ভালার কি হবে গো 

ভিক্রো ভালার ভিক্রা 

ভিক্রো 

ভিক্রো 

ভিক্রো 

ভিক্রো 

ভিক্রো 

ভিক্রা 

ভিক্রো 

ভিক্রা 

ভিক্রো 

ভিক্রো 

ভিক্রা 

ভিকর

পাত্র অবাক হইয়া গেল।

#### ভের

নির্ভূর কার্যপর ছনিয়া। পায়র দিদি সেই দিনই পায়কে ভাড়াইয়া
দিয়াছিল। সেদিন পায় অবাক হইয়া গিয়াছিল, মনে মনে কঠিন আঘাত
পাইয়াছিল কিছ ইলানীং সে-কথা মনে হইলে পায় হাসে। দীয় প্রাণ দিয়া
ভাল বাসিলে কি হইবে—ভাহার দিদি গুরুঠাকুরের কাছে আগ্রসমর্পণ
করিয়াছিল। সেদিন লা ব্রিলেও ক্রমণ সে ব্রিয়াছে, জানিয়াছে—এক
য়ায়ায় গুরুঠাকুর আছে যাহাদের গুরুগিরির পছতিই এই। নিজেরা ভগবান

সাজিয়া লীলা করে। তাহার দিদি নিজের জীবনের পাপথালনের জন্ম মৃত্যুর পর স্বলতির আলার গুরুর পারে নিজেকে এমনি ভাবে বিলাইয়াঁ দিয়াছিল। দীহুও কথাটা জানিত। চাক সেদিন নিজেকে যে গুরুর কবল হইতে ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—সেটা গুরু প্রকাশ্ত দিবালোক এবং উন্মৃত্ত স্থানটার জন্ত।

ভধু কি গুৰু ? গোটা ছনিয়ায় যাহারাই হ্রেযোগ পাইয়াছে—ভাহারাই । এমনি ভাবে ঠাকুর নাজিয়া বিদয়া আছে। কত ঠাকুরই যে পাছ দেখিল।

ভ্ৰমিণার-ভূষামী, মা-বাগ—ওই এক ঠাকুর। থাজনা-লাও, চাঁদা দাও,° খাজনা বাকী পড়িলে হুদ দাও, না দিলে ঠাঙোনী খাও। এ ছাড়া তোমার বাগানের সব চেল্লে ভাল ফলটি তাকে দাও, পুকুরের বড় মাছটি দাও, ইহার এ উপর গুরুঠাকুরদের মত বাঁকা নজরও আছে!

বান্ধণেরাও ঠাকুল। পাছ ভো দেখিল—পাছর চেয়ে জাতে বড়, ধনে বড়, মানে বড়, যেথানে যত লোক আছে স্বাই পাছর কাছে ঠাকুর সাজিয়া পূজার দাবী করে। বৈজ্ঞাও ঠাকুর, কামতেরাও তাহাদের কাছে ঠাকুর- নাজিতে চায়। মহাজন তো সেরা ঠাকুর। হৃদ আদায় করিতে আপিয়া বিরের সেরা জিনিষটি পূজার ফাউ লইয়া যায়!

পাহ সমত জীবন ধরিয়া ঠাকুরওলাকে কালা পাহাড়ের মত ভাঙিয়া চুরিয়া নিকুচি করিয়া দিতে চাহিয়াছে। অনেক ঠাকুরকে সে ঠাঙাইয়াছে, অপদস্থ করিয়াছে, অমান্ত করিয়াছে। সে-বিষয়ে থ্ব বেলী ক্লোভ তাহার নাই, কেবল একটা কোভ—সেই দারোগা এবং সেই অমাদার ঠাকুরকে আর পাইল না। •লোক ছইটা বাঁচিয়া আছে কিনা—এবং বাঁচিয়া থাকিলে ভাহাদের ঠিকানাই বা কি—এই ছইটা সংবাদ না পাইয়া পাছ ঠিক করিয়াছে
—সে বমপুরীতে তাহাদের সলে দেখা করিবে। যথনই ভাহাদের কথা মনে হয়, পাছর চেহারা ছইয়া উঠে হিংম্ম জানোয়ারের মত। চোঝ ছইটা জলে। মুথের চেহারা ভয়ানক, হাত-পায়ের, বুকের গুলগুলা ফুলিয়া কঠিন

হইরা উঠে পাধরের যত। তথন কোন একটা কিছুর উপর তাহার আফ্রোপ না ঝাড়া পর্বান্ত সে হির শান্ত হয় না! "কোন জানোয়ার তথন সামনে আসিলে আমার রক্ষা-থাকে না। পাছুর এমন চেহারা দেখিলে তাহার জ্রীগুলি, তথন সরিয়া পটেড়। কাহাকৈও না পাইলে পাছ হুর্দান্ত আফ্রোপে কোনান্দ লইয়া মাটি কোপায়। এমন সময় সামনে পড়িয়া-তাহার ওই দিদি, ওই চাক্রই কি কম নির্ঘাতন ভোগ করিয়াছে ? ওই চাক্রও শেষে তাহার কাছে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ, সেদিন চাক্র তাহাকে কুকুরের মত খেদাইয়া "দিয়াছিল। কুকুরের মত।

তখন সন্ধা হইয়া আসিয়াছে।

চারু মাণা পুঁড়িরা সে এক কাও করিয়া তুলিরাছিল।—এথুনি বার কর । ওকে এখুনি বার কর বাড়ী থেকে। নইলে আমি মাণা খুঁড়ে মরব। ওরুঠাকুরের অর্ক্কছিলুশ্বান হইতে তথনও রক্ত ঝরিভেছিল।

দীম বলিল—পাম ভাই, এ বাড়ীতে তোমার আর জায়গা হবে না।

পাম তৎকণাৎ বাহির হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার বুকে একটা

এচঙ বিবেষ, ভীষ্ণ আক্রোন। বেমন আক্রোন লইয়া সে কয়েক বৎসর
পুর্বের বাহির হইয়াছিল অয়কার রাত্রে—সাহেবের কাছে নালিশ জানাইতে।
ভধু আধিবার সময় তুলিয়া লইল কুড়লখানা।

কনকনে শীতের বাত্রি। পাছ লোকালয় ছাড়িয়া আসিয়া বসিয়াছিল
ময়ুরান্দীর ভটভূমিতে। ধূ-ধৃকরা বাল্চর, ওপারে খন জলল, আকাশে ছিল
আধ্থানারঞ কিছু বেশী আকারের চাঁদ। খানিকটা রাত্রি ছইতেই শীতের
ময়ুরান্দীর ছিল্ছিলে জলের ধারা হইতে কুয়াশা উঠিতে আরম্ভ হইল।
রাত্রি ছপুরের সময় ভিজা বালির বুক হইতেও কুয়াশা জাগিল। বাল্চরের
উপর এবানে ওবানে শরের ও কাশের ঝোঁপ, পাতাগুলা পাকিয়া হল্দ
হইয়া আসিয়াছে, মাধার ছলিতেছে শাদা কুল। মধ্যে শেরালগুলা
ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পায়ুর এসব দিকে ক্রন্দেপ ছিল না। জনহীন

প্রান্তরে তাহার ভয় নাই, নির্জ্জন হৃবিন্তীর্ণ বালুচরের বুকের কুরাশা ও चाकात्मत हात्मत चात्मात कान चात्मन छाहात मत्मत कीहह नाहे। ঘন শীতের তীক্ষতাও ভাহার গায়ে তেম্ন • বি ধিতেছিল . না, ভীর্ঘ দিনের ষাধাৰর জীবনে এসবকে সে জয় করিয়াছে। সমগ্রভাবে এই পারিপার্থিক কেবল তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল সেই যায়াবর সম্প্রদায়ের জক্ত। মনে পড়িতেছিল বুধনকে, মনে পড়িতেছিল সেই বুড়ীকে। কেন ? কেন সে তাহাদের ত্যাগ করিয়া আগিল? তাহারা তাহাকে এমন করিয়া খেদাইয়া দিতে পারিত না। মনে বারবার ইচ্ছা হইতেছিল্প দে এই রাজে এখনি আবার তাহাদের সন্ধানে যাত্রা হুরু করে। পথে পথে বংস্বের পর ৰংসুর খুরিয়া ভাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। পায়ে ধরিয়া ক্ষা চাহিবে। किन्न প্রতিবারই পরক্ষণেই মন বলিয়াছিল,-না-না-না। কোন মায়া-কিসের মায়া, সে সেদিনও বুঝে নাই আজও বুঝে না। তথু শেদিন মনে হইয়াছিল গ্রামখানি বড় ভাল। কেমন ঘর ছয়ার, কত আরাম, কত জ্বিনিষ এখানে আছে। মাজুষেরা জামা-কাপড পরিয়া কত স্কুরৰ দেখার ! এখানে এমনি ঘর সে বাঁধিবে, জিনিঘ-পত্তে ঘর ভরিয়া ভূলিবে 🕆 এমনি ভাল পরিষ্কার কাপড় পরা টুকটুকে একটি মেয়েকে লইয়া ঘর করিবে। व्यामा-कार्यफ शतियां अमिन एक माध्य इहेरव। আव्यापन हम्, रा-मिन स्य टम बाब नारे, जान कांखरे कतिबाहिल। आंख ठातिलाल ल अकठा तांखाः পড়িয়া তুলিয়াছে। বাগান, পুকুর, জমি-জমা, ছই ছুইটা औ, গরু, বাছুর কত সম্পদ তাহার। হুনিয়াতে কাহাকেও সে জক্ষেপ । করেনা। काहारकछ ना।

্সমন্তই তাহার উপর গাছের দেবতার দয়া।

সেই রাত্রে কি করিবে মনন্তির করিতে না পারিয়া সে গিয়াছিল বুক্টী দেবতার কাছে। কিছুদিন আগে জঙ্গলে গিয়া যে দেওতাকে সে আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে। দেওতার কাছে দে বলিতে চাহিয়াছিল, ছে বাবা, হে দেবতা, তুমি বলিয়া দাও আমি কি করিব ? যদি বৃধনের কাছে বাইতে বল তবে স্বপ্নে বলিয়া দাও তাহাদের পাতা। কোণায় কতদুরে তাহারা এই শীতের রাজে তাঁর ফেলিয়াছে বলিয়া দাও।

কনকনে ঠাওা মর্বাকীর জল। সেই জল পার হইরা পাস্থ বনের প্রবেশ
মুখেই গুনিল একটা অন্ত্রুং শক্ষ। ক্যা-ক্যা করিরা কোন একটা জানোয়ার
চেঁচাইতেছে। শক্ষা গুনিবামাত্র সে বৃথিল, কোন শক্তিমান জানোয়ার অপর
কোন তুর্কলকে ধরিয়াছে। জানোয়ারের আওয়াজ সে চেনে। গুধু চেনে
নর, হা-ঘরেদের-কাছে থাকিয়া সে বহু জানোয়ারের ডাক নকলও করিতে
পারে। কিন্তু মরণ যথন চাপিয়া ধরে তথন সব জানোয়ারের চীৎকারই এক
রক্ম। মাহুব মরণকালে গোঙার, সে গোঙানী প্রয়ন্ত ঠিক এই রক্ম।

পাত্রর চোখের উপর সব ভাসিতেছে।

বন জনলের ভিতরে ইজ্ঞাৎসার আলো আসিয়া প্রড়িয়াছে চিতাবাঘের গায়ের গুলের মত। জনলের ভিতর দিয়া সঙ্গণে নে আগাইয়া চলিয়াছিল। ভাতের কুড়ুল্টার মুঠা যেন লোহার মুঠা!

🕶 জানোয়ারটার মরণ চীৎকার কীণ হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ পাকু থমকিয়া দাঁড়াইল। সমূখেই সেই বৃক্ষ দেওতা। দেওতাকে প্রশাম করিয়া চুপি চুপি সে বলিল—কোথায় বাপা! কোথায় গরীবের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া দাও! দেখাইয়া দাও!

দেওতা নিধ্যা নয়। সঙ্গে সংস্থা দেখাইয়া দিলেন। জানোয়ারটা হঠাৎ আবার তায়স্বনে চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ করি সর্বাশক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষ চেষ্টা, শেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল।

निकटिहै। श्र काइ।

- 🦥 ক্রতপদে পাছ আগাইয়া গেল।
- হা। এই বে। এইখানে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাটির ভিতর হইতে শব্ধ উঠিতেছে। তবে ? হাঁ ঠিক বুঝিরাছে পাছা। সাপ! পর্তের

ৰধ্যে মুখ চুকাইরা জানোরারটাকে ধরিয়াছে। বড় সাপ! পাছাড়ে চিভি! অন্তথায় এত বড় জানোরারকে ধরিবে কি করিয়া ! অন্ধলারের মঁখ্যে পাছর চোধ অল-অল করিয়া অলিডেছিল। সম্তান। ওই গুরুঠাকুর ! ইয়া ওই গুরুঠাকুর। সম্তানের মুখ বাহিরে থাকিলে রক্ষা ছিল না। সম্তানে পাক মারিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলিত। সম্তানের এখন মুখ বাহির করিবারও উপায় নাই। আছো—বহুৎ আছো হইয়াছে।

পাছ বেশ ঠাওর করিয়া দেখিল কোনখানে অজগরটা মুখ চুকাইয়াছে।
হাঁ—এই যে। পাশে দাঁড়াইয়া পায় টাদিখানা হুই হাতে নাগাইয়া ধরিল। তারপর মাথার উপরে তুলিয়া দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কোপ বসাইয়া
দিল। সবল জোয়ান পায়—তাহার উপর অল্পথানা ধারালো। এক কোপে
সাপটা হুথানা হইয়া গেল। সকে সকে ঘাড় হইতে লেজের দিকটা কিলবিল করিয়া বাকিয়া ব্যন একটা বিহাৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। সে আক্রেপ
থেমন তেমন নয়। থেন একটা ঝড়ের ওলোট-পালোট। পায় আনন্দে
নাচিতে লাগিল। সয়তানকে সে বধ করিয়াছে। সয়তানকে সে ববংশ
করিয়াছে।

### (引)

ওই সমতানকে মারার জ্ঞেই বৃক্ষ দেওতা তাহাকে তাহার মন্দলের প্রথ দেখাইরা দিয়াছিলেন।

সাপটার ছিল্ল দেহখানার আক্ষেপ শুক্ত হইবার পশ্ব সাপটাকে দেখিতে দেখিতে পালুর খেলাল হইল, পাহাড়ে চিভিটা খুব বড় না হইলেও ছোট নম। চর্ক্লি অনেকথানি আছে। হা-ব্যের দলে থাকিতে সাপ মারিয়া চর্ক্লি বাছিল করিতে শিথিরাছিল। ভ ইবার দুধ হইতে খিউ তৈয়ারী করিয়া সেই থিওক্ষের সঙ্গে চর্ক্লির ভেজাল দিতে হা-ব্যেবের ওপ্তালী হাত। পাহাড়ে চিভির— ধামন সাপের মাংসও খায় তাহারা। আঃ, আজ যদি তাহার ভ ইবাটা থাকিত তবে এই চর্মিটা লইয়া বছৎ মুনাফা করিতে পারিত। কম সে কম তিম-চার টাকা।

সে তাহার জীবনে পূর্বে এ অক্তার করে নাই। কিন্তু আৰু উপার থাকিলে করিছে।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে যদি একটা ভঁইবা কেনে, ভবে কেমন
হয় ? ময়্রাক্ষীর ধারে অজুরস্ক বাস। বাস ধাইয়া ভঁইবাটা এই মোটা
হইয়া উঠিবে, প্রচ্র হুধ দিবে। সে হুধ বেচিবে, বিউ করিবে—বেচিবে।
মুনাফা হইবে। তাহারে উপর এই জললে গাছের দেওতা তাহার উপর
সদয়, তিনি তাহাকে এমনি করিয়া সন্ধান দিবেন—এই সব চর্মিওয়ালা
সয়তানের; সে তাহাদের মারিয়া চর্মি বাহিয় করিয়া লইবে গভীর অললে!
তারপর বিউরের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রী করিবে। হুনা মুনাফা হইবে।
ভাইবাটার বাচোটা বড় হইবে, সেটাকে বেচিয়া দিবে। তাহাতে মুনাফা
হইবে। আবার একটা কি হুইটা ভাইবা কিনিবে। হুইটা—চায়টা—
—আটটা—দশটা—এক পাল ভাইবা।

পাহ পথ দেখিতে পাইল। দেওতা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন।
আপন গেঁজলেটা সে পরীকা করিয়া দেখিল। টাকাগুলি বাহির করিয়া
সাজাইল। গুনিয়া দেখিল। কয়েক নাস দীহর কাছে থাকিয়া সংখ্যাবিজ্ঞান আবার তাহার মনে প্ড়িয়া গেছে। একশো পর্যন্ত দে বেশ শুনিতে
পারে।

পঞ্চার টাকা।

ত্রখান হইতে দশ ক্রোশ দুরে জানোয়ারের হাট। পায়ং এই পথে যাতায়াত করিবার সময় কয়েক বারই দেখিয়াছে। পঞ্চাশ টাকায় বেশ ত্রিকটা ভ'ইবার গাই মিলিবে।

ক্ষেক দিন পরেই পাছ মহুরাকীর চরের শরবনের শর কাটিয়া গাছের ভাল কাটিয়া একটা চালা তুলিয়া ফেলিল। চালার একপাশে সংংসা একটা ৰছিব—অন্ত পাশে সে বাসা গাড়িল। তাহার জীবনের সে দিন মনে আছে।
মাপার হুবের হাঁড়ি লইয়া বাজারে চাকর বরের সামনে দিয়া হাঁকিয়া বাইত
—হুব—হুব লিবে। কয়েক দিন জ্বনাইয়া ব্লিয়ের ভাঁড়ে লইয়া বাইত—বিউ
—ঘিউ লিবে। ভাঁইবা বিউ।

# **क्रीफ**

পাস ভাইবাটার নাম রাথিরাছিল—লছমী। সত্যস্তুটে লছমী পাছর ও
ভাগ্যে লক্ষী হইয়া আসিয়াছিল। লছমী বোধ হয় কোন গরীবের ঘরে
আতিপালিত হইয়াছিল; হাড় পালরা বাহির করা মহিবটাকে কেহই পছল
করে নাই। পায় পছল করিল। দামেও কম হইল—ভাহার পায় মহিব
চিনিত, সে দেখিয়াই বুঝিল—মহিবটাকে বুড়ী দেখাইলেও সে বুড়ী নয়।
বয়স কম। লছমীর কোলে একটা মাদী বাছুর। লছমীকে কিনিয়া আনিয়া
ময়ৢয়াক্ষীর চরে ঘর বাধিল। সকালে উঠিয়াই লছমীকে লইয়া বাছির হ
হইত। ফিরিত য়য়য়ায়। চরভূমির নরম ঘাস খাইয়া লছমী ইচ্ছামত
বিচরণ করিত।

• প্রথম লছমী হধ দিত চার সের। বিতীয় মাদে পাঁচ সেরে উঠিল।
কান্তন হৈতে লছমী চোথ বুজিয়া দাঁড়াইয়া রোমছন করিত—আর পাফ্
ভাছার মোটা আঙুল দিয়া নরম বাট টানিয়া হধ দোহন করিত। একবারে
একদোহনে সাতসের হধ লছমী ঢালিয়া দিত। দেই হধ পান বাজারে
বেচিয়া আসিত। অবিক্রীত হধ মথিয়া মাধন তুলিয়া বি তৈয়ারী করিত।
নিজে পান করিত। হুপহরে ময়ৢয়াক্লীর জলে লছমীকে বসাইয়া পরম যজে
ভাছার দেহের কাদা রেল ধুইয়া মুছিয়া লান করাইয়া দিত। ভারসরী
মাধাইয়া দিত নারিকেলের তেল। হাইপ্ট নধর দেহ হইতে তেল গড়াইয়া
পঞ্জিত, রোদের ছটা লাগিয়া চকচক করিত। বৈকালেও গক্ষ-মহিব ছহিবার

রীতি আছে, সকলে দোহনও করে, কিন্তু পাছ কোনদিন লছমীকে বৈকালে দোহন করিত না। ও ভাগটা ছিল মঙলীর। মঙলী তাহাকে দিবে মদল —কল্যাণ ১ .

করনা তাহার মিথ্যা হয় নাই। লছমী বাঁচিয়াছিল দশ-এগারো বছর।
মঙলীর পরে আরও চারিটা সন্ধান সে দিয়া গিয়াছে, হুইটা মরদ বাছুর—
ছুইটা বেটা। লছমীর হুধে বিয়ে সে অনেক পয়সা পাইরাছে। মঙলীও তাহার
মঙ্গল করিয়াছে। মঙলী যথন তরুগী হইয়া উঠিল—তথন সে তো তাঁর প্রেমেই
পিডিয়াছিল। মঙলীর গলা ধরিয়া বিসরা থাকিত, তাহার চুমা থাইত।

দীম তাহার কাছে নিত্য আসিত। সেই তাহাকে উপদেশ দিয়া পথ ধরাইয়া দিয়াছে। সেই বলিয়াছিল — তুমি লক্ষীমান পুরুষ পাছ। কিছু ঘর নইলে লক্ষী বাস করবেন কোধায় ? তুমি ঘর কর।

ঘর! ঘরে। ঘরেই গে অনিয়াছে, ঘরেই সে চৌদ্ধ বংসর বয়স পর্যার কাটাইয়াছে। ওই ঘরের টানেই সে হা-ঘরেদের ছাড়িয়া আসিয়াছে।

• পাত্ম মহাউৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল—হঁ্যা, ঘর করব। ঘর। ঘর।
ফুরেক মাসের মধ্যেই পাত্মর বাংলা বুলি আবার বেশ রপ্ত হইয়া আসিরাছে।
টৈত্রমাস। ময়ুরাক্ষীর চরভূমিতে বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া বহিতেছিল—
সন্ধ্যার পর শুরুপক্ষের চর্থী কি পঞ্চমীর চাঁদ ঠিক সন্মুখে পশ্চিম আকাশে;
জ্যোৎস্বাটা পাত্মর চালার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোতেই
পাত্ম দেখাইল—এইখানে এমনিভাবে সে ঘর করিবে।

দীভ হাসিরা বলিল-তারপর বর্ষায় যথন বান আসবে ?

হা। বৰ্ধা—বক্সা। কথাটা ভাহার মনে হর নাই। ভবে ? তবে কোথার ঘর করিবে দে ? দে দীহুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ভবে ?

नीस विनन-उँठ कासभा (मर्ट्य-भारत ও माथाय यह कहा।

পরদিনই পাসু গ্রামের ওপাশে জায়গা দেখিয়া পছল করিল। পছল ভইল যখন তখন আর অপেকা কিসের ? বাজারের দোকান হইতে কোলাল, টামনা, শাৰল কিনিয়া দে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। লছমী-মঙলীকে ৰলিল—যা—চরিয়া আয়। বেশী দ্র যাস নাযেন! খবরদার।°

লছনী-মঙলীকে ছাড়িয়া দিয়া সে মাটী কোপাইয়া ফেলিল। ট্রি ভর্তি জল আনিয়া মাটির উপরে ঢালিয়া দিল। ফাল তিজিয়া নরম হইলে আবার জল দিয়া কাদা করিয়া দেওয়াল দিতে আরম্ভ করিবে। ব্যাস—ছই কুঠারী ঘর। একটায় সে থাকিবে—অপরটায় থাকিবে লছনী ও মঙলী। বাাদ!

ঠিক এই সময়েই ঠাকুরের দ্ত আসিয়া হাজির হইল। জমিদারের প্রামানা। ইহারই মধ্যে স্থানীয় কাছারীতে সংবাদ চলিয়া গিয়াছে। গন্তীরভাবে লোকটা এই দিকেই আসিতেছিল। পাস্থ দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারে নাই। লোকটার সঙ্গে তাহার পরিচয়ও আছে। ময়্রাক্ষীর চরে ওই চালাটার জন্ত একবার সে আসিয়া খাজনা দাবী পরিয়াছিল—পাম একটা টাকা বিনা আপত্তিতেই তাহাকে দিয়াছিল। আরও ছই চারিবার আসিয়াছ্ ক্ষ লইয়াও গিয়ছে। সেও পাম্থ দিয়াছে। পাম্থ অবশু জানিত না বেশ্ময়্রাক্ষীর এই স্থানটা বেহার ও বাঙলাদেশের সীমারেখা, ওটা কোন জ্বাদারেরই জমিদারীর এলাকাভ্ন্ত নয়। লোকটা পাছর পড়িয়া পাওয়া কোন জ্বাদার স্থলে—একটা টাকাই লইয়া গিয়াছে।

আৰু সে আসিয়া খপ করিয়া পাছর হাত চাপিয়া ধরিল—চল কাছারীতে।

পাত্র প্রথমটা চমকিয়া উঠিল। তারপর বলিল-কংহে?

- —কাহে ? এখানে মাটি কুপিয়ে বর বানাবি, তোর বাবার জামগা ?
- , श्राप्त्र विनि—चामि थाकना त्माव।
- - —কেন, দোব কি হ'ল ? ভারগা তো পড়েই আছে।

- —হাঁ—বিলক্ল তামাম ছনিয়া পড়ে আছে। পড়ে আছে বলে তু যা গুলী করবি ? চল কাছারীতে। লোকটা একটি হেঁচকা টান মারিয়া বিলিল। পাছ ইহাতেও কিছু বলে নাই। বলিল—চল—চল ভোমার কাছারীতেই চুল।
  - बार्श (भर्मानांत्र दर्शक (न । (भर्मानांत्र दर्शक !
  - —সেটা কি ?
  - —चामात्र भाषना । कृत्क फाक्टक अरमिक जात्र मक्त्री ता ।
  - **-**₹Ø ?
    - —আট আনা।

আট আনাও পাফ দিয়াছিল। তাহার সঞ্চয় সহল সব তাহার সঙ্গেই কোমবের গেঁজলেতে পাকে। পেয়াদা এবার নরম হইয়া বলিল—চল, তুকে স্থবিধে ক'রে দোব।

কাছারীর মায়েৰ তাহাকে দেখিবমাত্র বলিল—বস<sup>°</sup>বেটা, ওইখানে বস। ্রকার হকুমে মাটি কুপিয়েডিস তুই ?

- \_ ैপাতু বলিল—খাজনা দোব আমি।
- —আগে নিকাল পাঁচ টাকা জরিমানা, বিনা ছকুমে নাটি কুপিয়েছিস, তার জন্তে।
  - -পাঁচ টাকা ?
    - 1-11

পাছর কাছে পাঁচটা টাকার অনেক মৃল্য। লছনী সাতসের হুধ দের, সাউসের হুংধুর দান এখানে সাত আনা পরসা। সাত আনার মধ্যে হুই আনা তিন আনা তাহার নিজের খাইতে খরচ হয়। দৈনিক চার আনা ফিলাবে কুড়ি দিনে পাঁচটা টাকা সে পার। সে নিভার অপরাধীর মতই চুপ করিরা দাড়াইরা রহিল।

গৰ্জন করিয়া উঠিল পেয়াদাটা-নিকাল-নিকালরে ৷ বলিয়া লে

নাষেৰকে ৰলিল—ভাৱী হাৱামী শালা। গেঁজলেতে এক গেঁজলে টাকা স্কুর।

নায়েৰ ৰলিল—বাঁৰ বেটাকে। ওই খামের দক্ষে বাঁধ্।

'খাদের সঙ্গে বাঁধ!' মুহুর্জে তাহার 'মনে পুড়িয়া গেল—খানার খামে আবদ্ধ তাহার বাপের ছবি। খাদের সঙ্গে আবদ্ধ তাহার বাপ পশুর মত চীৎকার করিয়া খাদের গায়ে মাধা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অন্তং চোধের পৃষ্টি! চোধ ছইটা যেন ছইটা রজ্জের চেলার মত ঠিকরাইয়া বাছির ছইয়া আসিবে। অমাদার নীরবে তাহার পিঠে বেতের পর বেতৃ চালাইতেছে।

ঠিক সেই মৃহুপ্তটিভেই ঠাকুরের দূতটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—নিকাল—

পরের কথা তাহার মুখেই থাকিয়া গেল। পাল্ল তথন কালাপাহাড় হইরা উঠিয়াছে। উন্মন্ত শক্তি প্ররোগে সে তাহার গালে কবাইয়া দিল প্রচণ্ড এক চড়। চড় থাইয়া পেয়ালাটা বাপ বলিয়া পাল্লকে ছাড়িয়া দিয়া টালিতে আরম্ভ করিল। পাল্ল তথন উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে, আবার বসাইয়া দিল লোকটাকে এক কিল। লোকটা এবার নির্ঘাৎ মাটিয় উপর পড়িয়া গেল। নায়ের তথন উঠিয়া পড়িয়াছে। বারান্দা হইতে সেলুরের দরজার দিকে অগ্রাসর হইতেছিল কিছু মুখে চীৎকার করিতে থামেনাই, বলিতেছিল—ধর—ধর—।

পাস্থ চারিদিক চাহিয়া দেখিল—ধরিবার লোক কেছ নাই। লোকের মধ্যে একটা নীচু জাতীর নাদী ছিল—দেও পিছু ছটিজেছে। পাত্র সাহস বাড়িয়া পেল। তথু সাহস নর—দৈশাচিক উল্লাসও সলে-সলে জাগিয়া উঠিল। সে লাফ দিয়া গিয়া ধরিল নারেবকে। লোকটার নধর চেহারার সলে গুরুঠাকুরের মিল আছে। নায়েব লোকটি কিছু চতুর। পাত্র তাইটিক ধরিবামাত্র সে উপুড় হইয়া গুইয়া পড়িয়া আছাড় থাওয়ার সন্তাবনা হইডে এবং সামনের দিকে অর্থাৎ মুখে চোধে বুকে পেটে মার খাওয়ার হাত ছইডে

বাচিবার চেষ্টা করিল। পাছর কিছ পিঠ—পিঠই সই—ক্ষাত্র রণনীতি সে জ্বানেও না—বরং পিঠ দেখিরা কিল মারিবার অন্তর্ভ প্রলুক্ত হইলা উঠিল। নায়েবের পিঠের উপর চাপিরা বিন্যা চালাইতে আরম্ভ করিল কিলের পর কিল। লোকট্টার পিঠও অত্যক্ত নরম। কিল মারিয়া আরোম আছে। কিছ লাধ বিটিবার প্রেই পাছকে উঠিতে হইল। ওদিক ন্দাটা চীৎকার করিতেছে।

— মেরে ফেললে গো! মেরে ফেললে! ফিল মেরে ফাটিয়ে দিলেগো!

পাম বুঝিল এই বার লোক জামিবে। দে নামেবের পিঠ ছইতে উঠিয়া
ছুটিতে আরম্ভ করিল। উর্জ্বাসে ছুটিয়া সে ময়্রাক্ষীর তটভূমিতে আসিয়া
উঠিল। তারপর মুখে ডাকিতে আরম্ভ করিল মহিষের ডাক। বুকে মনে
সে বলিতেছে—লছমী—য়ভলী! লছমী—মঙলী। মুখে ডাকিতেছে—আঁ
—আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের আওয়াল। কয়েক মৄয়্র্ড পরেই—ওলিকের
ক্রতক্ত্রলা শরবনের অন্তর্মাল হইতে সাড়া আসিল—আঁ—আঁ। ঠিক
কাম্ব ডাকের প্রতিধ্বনি। পামুর ডাকের মধ্যে যে ব্যগ্র আকুলতা—
লছমীর ডাকের মধ্যেও সেই আকুলতা। এ যেন ডাকিতেছে—লছমী—মঙলী
—ওবে—ওবে ছুটিয়া আয়— ছুটিয়া আয়। লছমীও ছুটিয়া আসিতেছে—আর
বৈ ডাকে সাড়া দিতেছে তাহাতে বলিতেছে—যাই—যাই—যাই—

পামু কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছে। নায়ের এখানকার মালিক। ঠাকুর।
ঠাকুরকে ক্লে ঠ্যাঙাইয়াছে—এইবার ঠাকুর ক্লেপিয়া উঠিবে। আর ওই
ঠাকুরের প্রশালভোকী অনেক। দারোগার দেপাই আছে। নায়েবের
আরও অনেক পাইক নক্ষী আছে। দারোগার উপরে সাহেব আছে—
নায়েবের উপরে ক্লমিদার ঠাকুর আছে। এখানে আর নয়। সে য়য়ৢবাকীয়
চরভূমি ধরিয়া ওই ডাক ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। লছমীও
ছুটিল—তাহার পিছনে মঙলী।

ৰচ্ছণ ছুটিয়া সে যখন থামিল—তথন চারিদিক আন্ধকার হুট্র আদিবাছে। আকাশের চাঁদ ক্রমশ: প্রাষ্ট হুটিয়া উঠিতেছে।

সর্বান্ধ দিরা তাহার থাম ঝরিভেছিল। বুকটা উঠিতেছিল পড়িভেছিল কামারের হাপরের মত। সেঁবালির উপর বিলে। লছমী মঙলীও রাষ্থ ইইরাছিল—তাহারাও বিলি। অনেককণ পর উঠিকা ময়ুরাকীর জালে মান করিয়া—চরভূমির উপর লছমীর ঠিক পাশেই শুইরা পড়িল।

ক্লান্ত শরীর। মন উদ্ভাল্ত। কোণার বাইবে ? কোন্থানে কোন্ রাজ্যে সে গিয়া শান্তিতে হথে থাকিতে পাইবে ?

হে দেওতা, দেখাইয়া দাও সেই দেশ! যেখানে এমন করিয়া দারোগ।

অমাদারে বেত মারিয়া পিঠের চামড়ায় দাগ কাটিয়া দেয় না— যেখানে

নারেবের পেয়াদা আসিয়া কাছারীতে ধরিয়া লইয়া নারেবের হকুমে সর্কত্ব

কাড়িয়া লইতে চায় না, সেই দেশ দেখাইয়া দাও। সে কোল পাপ, কোল

অস্তার করিবে না। সে কেবল একখানা ঘর গড়িয়া— লছমী এবং মঙলীকে

লইয়া থাকিবে । লছমীর হুধ বেচিয়া হুধ হুইতে ঘি তৈয়ারী করিয়া বেচিবে।

হুধ ঘি বেচিয়া ট্লাকা হুইলে—সে গুধু একটুকরা অমি কিনিবে। স্তায়া দিয়া

দিয়া এক টুকরা অমি। অমি টুকরাটা চয়য়া সে কলল বুনিবে। সে ফলল

হুইতে তোমার ভোগ দিবে, নিজে খাইবে। যাহার নাই—সে চাছিলে দিবে।

এ সব দিয়াও যদি থাকে—তবে সেই উন্ধু ডটা বেচিবে।

হে দেওতা, যদি তুমি দয়া কর—মুখ তুলিয়া চাও — ভবে সে সাদীও করিবে। বেশ একটি শক্ত সমর্ক মেরেকে বিয়া করিবে। সে, চারার সংক্ষাটিবে। তাহাকে সে শাড়ী কিনিয়া দিবে— শাষা, পলার মালা— তাও ভিনিয়া দিবে। তাহার কোলে আসিবে বেশ মোটাসোটা ছেলে। 'ওয়া— ওয়া' শকে কালিবে। লছমীর হব খাইবে। ততলিনে মঙলীয়ও' বীচা হইবে। মঙলীয় হবই সে খাইবে। লছমীয় হব তাহার— ওয়ু তাহার। লছমীয় হবের ভাগ সে কাহাকেও দিবে না।

र्शेष म छेडिया यनिन।

(वज कुशा भारेशारह। त्यें वातककन रहेराज्ये क्रानिरकाह। नहशीय व जाहात-अहसीत हरसत्र जाश काहारक प्रतित ना- अहे क्या महन कतिए नित्रा क्यांत्र स्था व. कथा गतन शृष्टिशास्त्र । जहगीत हव चारह । क्यांत्र कश **७३ कि ? महमोरक फ छ। निशा छेठारेशा—रा यडनीरक इर शारेरछ ठिनिशा** দিল। কিছুক্পের মধ্যেই মঙ্গীর মূখের ছুই পাশ গড়াইয়া ছুব ঝরিয়া পড়িল। পাতু এবার মঙলীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই লছমীর বাঁটে মুখ দিয়া শিতর म्छ छन् भान किहु ए चात्रस्थ कितन। त्मर (यन क्फ्रोरेबा श्रम। छात्रभन्न দ কি অগাধ খুম ৷ সকালে যথন খুম ভাঙিল, তথন দেখিল এক অপরিচি**ভ** बारवंडेनी, পরিচিত ওধু মর্রাকী! কিন্তু একি চমৎকার দেশ। बाहा-हा। চোৰ বেন জ্ডাইয়া যায়। ময়ুরাকী এখানে বিপুল বিভূত। সন্মুৰেই शांनिको चार्रा- এই विश्रृत विष्ठ धृतत वान्ठरतत गरश गर्फ अको दौन। মযুবাকী ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া খীপটার ছুই দিকে বহিষা গিয়াছে। পাছর मूद्धं रिनदा छैठिन-भारेबाहि, এर তো बादशा। इरे पिटक नपी, मत्या बीभ-याक्ष नाह-जन नाहे, याक्ष जन यथन नाहे छथन नादाना नाहे, जमानाद नारे, नात्त्रव नारे, পেश्वामा नारे-चाट्य मार्डि रायात्न रत पत्र कृतिश वात्र করিতে পারিবে: আছে বাস-যে-বাস খাইয়া তাহার লছমী মঙলী পরিতৃত্তি-ভরে রোমছন করিবে। ছাড়ি ভরিষা ছথ দিবে। আঃ, দেওতা—বাপা তাহার উপর দয়া করিয়াছে। হে বাপা, তোমাকে নম-গড় করি ভোমাকে।

हरी ९ ठकन इहेशा छेतिन नहसी।

পরক্ষণেই সেও চঞ্চল হইয়া উঠিল—এ কি ? মহিব ভাকিতেছে কোবার ? ইয়া মীইবই তো। চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার নজ্পরে পড়িল দ্বীপটার উপরেই এক পাল মহিব চরিতেছে। সে লছমীকে লইয়া আগাইয়া চলিল। ৰীপে উঠিরাই দেখিল—একপাল মহিব। একটা মহিবের পিঠে চাপির ইনিরা আহে একটা থেমে। এই লবা মেরেটা—আর তেমনি কি আঁট সুঁটা দেহ। মেরেটার বাহন মহিবটা মুখ ভূলিয়া উগ্রান্টিতে লছমীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছে আর ডাকিতেছে—আঁ-আঁ-আঁ। প্লাম্ব দেখিরাই বৃঝিল, ভ ইবাটা মর্জানা। সে বলিতেছে—কে ? কে ? কে ?

হেলিয়া ছলিয়া সে আগাইরা আসিতেছে। মাধাটা নীচু করিয়াছে। লড়াই করিতে চার। পাছ কিন্তু বান্ত হইল না। কি হইবে সে জানে। মহিষটা আসিয়া লছমীকে যেই জেনানা বলিয়া চিনুরে অমনি অভডাক ডাকিতে শুকু করিবে। শেষ পর্যাক্ত আসিয়া লছমীর মুখ ভঁকিবে।

মেরেটা তাহার দিকে সবিশ্বরে চাহিয়া আছে।

## প্রেরা

त्यदब्रें काना जनः त्वाचा ।

বয়স চৌদ-পনেরো, কিন্তু হাইপুই সবল হুত্ব দেই। নাম যশোদা। নাম সে বলিতে পারে নাই—পার্য উনিয়াছিল—নেয়েটির বাপের কাছে। ইয়া, বাপই। প্রামের বিভিন্ন গোরালার বাড়ীর পোষ্য যশোদা—কিন্তু গোরালাটিরই নীচ জাতীয়া প্রশায়নীর গার্ডজাতা কল্পা। মান্দরিয়া গৈছে, ' যশোদা খারদায়—মহিবের সেবা করে। যশোদাই পান্ধুর প্রশাম স্ত্রী।

বশোদা কালা-বোবা কিন্তু ইলিতমন্ত্রী। ইলিতে জ্ঞান প্রাথব, মুখবতা পাহ দেখে নাই। আজও দেখে নাই।

শ্বিষ্য সভ্নী স্বজাতীর-স্বজাতীরাদের দেবিয়া মুথ তুলিয়া ডাক দিতেছিল। বশোদার মহিবের পালও ডাক দিতেছিল। সহসা ছুটিয়া আসিল ক্ষকটা প্রকাণ্ড মহিব। মুথ তুলিয়া ডাক দিতে দিতে সে আসিয়া লছমীর অদূরে দীড়াইল।

পাস লাঠি লইবা দাঁড়াইবা প্রস্তুত হইবাই ছিল। বছিবটা আরও বানিকটা কাছে আদিতেই হানিবা লাঠিটা নামাইল। মরদ মহিব। লছমী তাহার জেনানা। কোনও জর নাই। এখনি জাব হইবা যাইবে। তাহার জেনানা। কোনও জর নাই। এখনি জাব হইবা যাইবে। তাহার বাহন মহিবটার উপর হইতে লাফ দিরা ছুটিরা আদিয়া দাঁড়াইল। হাতের লাঠিটা উত্তত। সেও ব্যাপারটা দেখিয়া লাঠিটা নামাইয়া—ফিক বুরিয়া হানিল। কিন্তু পর মুহুর্জেই গজীর হইয়া ক্রকৃঞ্চিত করিয়া ছিনিজ বিমিজ দৃষ্টিতে চাহিয়া চকিতে এমনভাবে জিল্লানা-চিক্ষের মত বাড়টি নাড়িল বে—এক মুহুর্জে তাহার বন্ধবা স্থাবে আর্থে স্পাই হইয়া উঠিল—কে তৃমি ?

. পাত্ন বলিল-আমি পাতু।

আবার সে ঘাড় নাড়িল—তেমনি চকিত জিজানা-চিল্ডের ভলিতে ফুটাইয়া তুলিল—কে ? জ আরও কুঞ্চিত হইরা উঠিল।

- পাছ। এখানকার আদ্মী নই আমি।

ুমের্মেটি এবার কানে হাত দিল—তারপর না'র ভলিতে হাত নাড়িল। পামু মুহুর্তে বুঝিল—মেরেটি কালা। কিন্তু কথা বলৈ না কেন ?

মেরেটি সঙ্গে স্থে ম্থে হাত দিয়া—হাত নাড়িল—না—! এবার পাঞ্ ঠিক-বুঝিল না! মেরেটি এবার 'আঁউ—আঁউ' করিয়া শুধু রব করিয়া উঠিল। বারবার হাত নাড়িল—সঙ্গে সঙ্গে বাড় নাড়িয়াও বুঝাইল—না—না। চোথের দৃষ্টি তাহার হইুরা উঠিল সকরণ। পাশ্বর বুঝিতে আর কট হইল না—বিলম্ব ইল না। বুঝিল নে বোবা—নে কালা। তাহারও দৃষ্টি সকরণ হইয়া উঠিল।

त्र ही कात्र कित्र विका किन - त्र शाहर। त्र विरम्भी।

হাত্ৰানি স্থাৰ প্ৰসারণে প্ৰসারিত করিয়া বুঝাইতে চাহিল—বহদ্বে তাহার বাড়ী।

যশোলা একটা সাছতলার বসিয়া—হাসিমুখে হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ভাকিল—এস—এইখানে এস। পাশের জারগাটুক হাত দিরা পরিকার করিয়া—হাতের প্রালু দিয়া) মৃচ্ আবাত করিয়া সম্পেদ গৃষ্টতে চাহিয়া আড় নাড়িল—বস—এইথানে বস্। পামুবসিল।

পাছ উচ্চকণ্ঠে ৰলিল—গাঁও কত দুৱ ?

যশোদা এমনভাবে চাহিল বে পায় মুহর্চে বুঝিল—দে ভনিতে পার নাই। দে আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও ? গাঁও ? ভারপর নিজের পেটে হাত। দিয়া দেখাইয়া বলিল—ভূথ ! কিবে! কিবে! আহার্ক্তের সন্ধানে দে গ্রাহে বাইবে।

यत्नाना छेठिया हुतिबा हनिया शिन ।

পাছ ৰিশ্বিত ইইল—শহিতও হইল—বোৰা কাঁলা মেয়েটা পলাইল কেন ? তাহার কথার কোন কদর্প করে নাই তোু ?

ষশোদা অলকণ পরেই ফিরিল। হাতে তাহার গামহার বাবা একটা পোঁটলা। পোঁটলাটা পুলিয়া পালুর সন্মূবে মেলিয়া ধরিয়া বারবার সন্মূতি-স্টক বাড় নাড়িল।—থাওঁ স্পাঞ্চ—তুমি খাও।

বশোদার মরদ মহিষটা উর্থন পাছর লছমীর গলার নীচেটা চাটিভেছে। পাছ ওই প্রামেই বাদা বাঁবিল।

গোৱালা প্ৰথমটা সন্দিত্ব চোধে দেখিৱাছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ভাষার সে ভাব পান্টাইরা গেল। আরও কয়েক্সিন শ্রুবে পাহুকে বলিল —বশোদাকে তুমি বিয়ে করবে ?

পাছ এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সে আনন্দে অধীর হুইয়া উঠিল।— । হাঁ! হাঁ! হাঁ!

পাছর জাতি পরিচর গোপ মহাশর আগেই লইনাছিল—সে যশোদাকে । ভিলককটি পরাইরা বৈঞ্চব বর্জে দীন্দিত করিরা পাছর সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিল। পাস্থ সেদিন বুঝিতে পারে নাই কিন্তু আজ সে বুরিতে পারে—বোষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহার পরিচিত জমিদার, নারেব, অরু, দারোগা, জমাদার প্তৃতির মত লাকাৎ ঠাকুর না হইকেও ঠাকুরের মাসভূত ভাই। তাহার কথা মনে ইইলেই পাছ জিজটা তালুতে ঠেকাইয়া শ্লেবাক্ষক তারিক জানাইয়া—ক্যা শব্দ করিয়া উঠে। তারপর আপন মনেই বলে—উ:—!

সেনিন কিন্তু পায় বোবের প্রতি শ্রহার তক্তিতে প্রার বিগলিত হইরা

সিরাছিল। মাসথানেকের পরিচরে ঘোব বখন তাহার হাতে যশোলাকে
তুলিয়া দিল—নিজের গোয়াল বাড়ীতে একখানা ঘর দিল, তখন তাহার মনে

ইইল—ঘোব তাঁহাকে বাহা দিল—ইহাকেই তো অর্জেক রাজক সমেড
রাজক্তা বলেন পায় বিগলিতচিত হইয়া রাজক করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ভোৱে উঠিয়া শাস্থ বোবের মহিবের পাল লইয়া চরে চরাইতে যায়, পালের সঙ্গে বার লছ্যী। যশোলা গোয়াল সাফ করে; গোয়াল সাফ করিরা আহার্য্য লইরা চর্বে যার, বেই লঙ্গে লইরা বার ঝছুরগুলিকে—লছমীর বেটী মঙলীও যার। খোবের লোক যার বালতী হাতে। হুধ হুইরা লইরা আঁতেন। পাছও লছমীর হুধ ছইয়ালয়। ঘোষই লছমীর হুধ কিনিয়ালয়— তিন প্রদা সের। প্রদা নগদ দের না, দেযুক্তসই দানের চাল হু'আনা সের। যশোদা বাড়ী আসিরা বারা করে, পারু প্রচুর অর পেট ভরিরা বার; রাজে য়শোণাকে লইয়া ভাষার প্রয়ন্ত নিশিষাপন। গ্রীছের রাত্রে বর ছইতে যশোদাকে লইয়া সে মর্মাক্ষীর বালির উপর গিরা শ্যা রচনা করে। ब्ला १ काम की बाद्ध वान्तरत्व छे अब क्रेक्टन क्रुंकिका विकास कारण, नारक, পार गान शात-सर्वामा छावाहीन छूत, देवित्वाहीन छेत्रांग ही कारत शास्त्र গানের সঙ্গে গান করিতে চায়; গ্রীত্মের ময়্রাক্ষীর এক হাঁটু জলে কথনও লাফুটিয়া পড়ে—এ পাছর পক্ষে রাজত নয় তো কি ? ভাছার করনার খর পাইয়াছে, •বউ পাইয়াছে—বে বউ ফকপীর মত অনেকটা উচ্চুসা-বর্মরা— আবার যে পলীর যেরেঞ্জির যত বেশ পরিপাটি করিয়া কাপড় পরে, নিজ্য-হানে যে পরিচ্ছন, পারে যে আলতা পরে, মাধার চুলগুলি যে ভাছার দিনির মত করির। বাঁথিতে জানে, চমৎকার অ্যান্থ ব্যান্তন রাখে, কুকুণীর মত উচ্চুলা হইরাও সে লোকের সন্মুখে লজ্জার নত্র হইরা বোমটা দের, একাঞ্চভাবে আহগত্য সীকার করে। পেট ভবিরা অনের সংস্থান হইরাছে। বোবেদের সংসাবের মধ্যে আত্মীরভার সন্ধান পাইরাছে। বস আর কি চাঁহিবে ?

বারবার সে বৃক্লেবতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিত—হে বাবা, হে দেওতা, হাজার বার তোমাকে গড় করি। যাহা চাহিরাছিলাম—তাই তুমি আমাকে দিরাছ।

প্রাণো স্বভিকে ঝালাইরা আজকাল সে প্রাণেঃ দেব-দেবীগুলিকে নৃতন করিয়া চিনিরাছে। তাহাদেরও ভক্তি করে—প্রণাম করে। হুর্গা-কালী-শিব-ক্ল-রাধা-কার্ত্তিক সব আবার মনে পড়িরাছে। সব চেরে তাহার তাল লাগিয়াছে—কালীকে। তাহার পর রাধাক্ষ্ণ। সে তাহাদেরও প্রণাম করে, বলে—হে ঠাকুর নুন্ম। তোমাদিসে ন্ম।

প্রাণপণে সে চেষ্টা করে ঘোষেদের সংসারের মাছবগুলির সকল আদেশ পালন করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে, তাহাদের দানের প্রতিদান দিতে তাহাদিগকে আর গভীরভাবে আপনার করিয়া পাইতে। ঘোষকে সে বলিত ঘোষবাবা । ঘোষবাবার মত ভাল লোক ভাহার জীবনে সে দেখে নাই।

হঠাৎ তাহার নিশ্চিত্র বিধানে—গভীর আমানে আমাত জল যশোদা। নে একদিন ঘোষের বাড়ী হইতে চাল আনিয়া অত্যক্ত অসভোষ জানাইয়া আঁউ-আঁউ করিতে আয়ন্ত করিল। পাছ কিছু ঠাওর করিতে গীরিল না। নে মুখে বলিল এবং ঘাড় নাড়িয়া ইদিতে জানাইল—কি ? কি ?

বলোদা এবার ছধের মাপের সেরটা আনিয়া চালটা মাপিয়া দেখাইয়া দিল—ছই সেরে চাল অনেকটা কম।

পাত্ম দৰিক্ষয়ে বলোদার মুখের দিকে চাহিলা বহিল।

্ যশোদা আত্মর উঠিরা একটা হাড়ির ভিতর হইতে ছরটা প্রসা আনিরা পাহ্ব সমূবে রাখিল এবং প্রসাটার পাশেই একলের চাল মাপিরা ঢালির। দিল। তারপর আঁতুল দিয়া দৈপ্লাইরা দিল—আমের ভিতরের দিকে। ভারপর সে একসের হুদ মাপিরা—ভাহার পাশে রাখিল পাঁচটা প্রসা। আবার আঙ্লু দিয়া দেলাইরা দিল—নদীর ওপারের দিকে।

পার ব্যাপারটার আভাস পাইল। বলিল—কে বললে ? যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া আঙ্গুল দেখাইল—গ্রামের দিকে।

পান্ধ বুঝিল—গ্রামের কেছ যশোলাকে বলিয়াছে—চালের সের ছ'পয়সা।
ছধের সের পাঁচ পয়সা। কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিশ না। বলিল—
ইলিতে বুঝাইল—না-না। ঘোষবাৰা তেমন লোক নয়। আর সে লোককে
আনমী বলে না।

যশোদা এবার তাহার সর্বাঙ্গ দোলাইয়া পাশ্বর মূথের কাছে ছুইহাত নাড়িয়া দিল। তাহার সে ভলিতে ফুটিয়া উঠিল অভুত এক এজারমন্ত্রী রূপ! পাল মুগ্র হুইয়া না হাসিয়া পারিল না। যশোদা এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পায়কে উঠিতে হুইল।

গাঁৱের ওপাড়ার সদগোপদের বাড়ী।

. স্বৰ্ণোপ কৰ্ত্তা তাহাকে বলিল—চালের সের ছ'প্রসা। কাঁচি মাপে অবিভি। তা' কাঁচি মাপেই ভো চাল দের বোব।

সদগোপ কর্তা কাঁচি এবং পাকি—অর্থাৎ ষাট ও আশী ভোলার ওজনের মারের পার্থক্য পাহকে মাপিয়া দেখাইরা দিল। তারপর বলিল—ছধ ওপারের বাজাঁরে কাঁচি পাঁচ পয়সা, পাকি ছ'পয়সা সের। নিজে গিরে দেখে এস বিশ্বাস না হয়।

ভারপক্ষ সে বলিল—ভোমরা বে ছজ্জনার খাটছ, কি দের ভোমাদিগে ? দের কিছু ? ছটো লোক রাখতে হ'লে মাইনে কভ লাগত' জান ? বোষবাবা, বোষবাবা। বোষবাবা ভোমার বেশ! পাম হাঁ পরিয়া সংখ্যোপ কুজার মুখের দিকে চাহিয়া বছিল। দেহখানা শাকাইয়া বাঁকাইয়া মধ্যোদার অঞ্চলনি করাই আরু বিরাম ছিল না। ক্রোখের গৃতিকে, ক্রবের কুজনে, ক্লাবের রেখার, শাসকে সে অজ্য জিল্লাই ক্রিয়া চলিবাছিল।

নাহর জোব জানিত্র উঠিল । খোবরাবার জীনত্ব, না সন্থানে কর্ত্রার উপর, না বশোলার উপর জোবে সে ঠাওর করিছে পারিক না। কিউ সমূরে বকারমরী বলোলা ভারার সহজ্ঞভান, বে কারাফেই বরিত্রা ক্যান্তার শব্দে প্রহার আরম্ভ করিরা বিলঃ বোরা যশোলার পশুর মত জীর্জনারে স্থানটা বিরক্তিজনকভাবে কর্লুক হইরা উঠিল। সন্ত্যোপ কর্ত্তা ইন-ইন করিয়া আগাইরা আসিল। পাছ যশোলাকে ছাড়িয়া দিয়া হন-হন করিয়া চলিয়া গেল। সেল সে নবীর ও-পারের বাজারে।

বাজারে ছবের দর সভাই পাঁচ পর্যা। চালের দীরও ছ'প্রসা। সদগোপ কর্তা নিখ্যা বলে নাই।

পায় কিরিবার পথে নদীর ধারে আসিরা একটা পাছতলায় বসিল। এন কিছুতেই আনে কিরিতে চাহিতেছিল না। ঘোৰবাবা! তাহার ঘোষবাবা! ভাহাকে এমনিভাবে ঠকাইয়াছে ?

সেদিন রাজে মশোদার দে কি অভিযান ! কুলিরা ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল ! পরের দিনই আবার ভাষার জীবনে ছুর্ন্ডোগ ঘনাইয়া আসিল ।

সকালেই সে বোৰবাৰাকে বলিয়া দিল—লছমীর ছব ুল বেচিবে না। চাল সে ভাষার কাছে কিনিবে না। বিনাবেডরে সে মহিব চুরাইবে না, বশোলাও গোয়াল পরিকার করিবে না।

পাছ চলিয়া আনিতেছিল।

বোৰবাৰা ডাকিল-এই শোন।

কণ্ঠশ্বর শুনিয়া পাস্থ চমকিয়া উঠিয়া কিরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দে বিশ্বরের উপর বিশ্বরে শুন্তিত হইয়া গেল। বোববাবার একি চেহারা। नात्वारात्वव नवन्त्रात्राः आगान्तः नक्तिमानात्वतः सत्। व्यवस्य अवस्य अव

नाइक चत्र नाहरात बाहर मह ; त्न विनश्न (दाईबान, कू दाईबान) त्याय विनश-दाँग (दक्षित वा वायात वाकी त्यत्य। भाष्ट्र विनश-चाकि यादवगा हाम। वहनिय भटत हिम्मी कथा विनश

रकनिन (ग।

পান হন-হন করিয়া আসিরা বলোলাকে চীৎকার করিয়া বলিক চল, এখান থেকে চল্! থাকব না এখানে! নিয়ে আর লছমীকে নঙলীকে।

পিছন হইতে তাহার বাড়ে বরিরা বোষ বলিল—একারে বেটা, একা।
"মোষ লমস্ত আমার ? তোর মোষ বললে কে? আর বলোলাও যাবে না।
"ও যাবে কোথা!

কঠিন শক্তিশালী মুষ্ট। পাছর মত জোরানও সে মুষ্টির কবল হইতে
নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। ঘোষবাবা তাহাকে আছাড় দিরা নাটিতে
ফেলিয়া দিল। তারপর তাহার পিঠের উপর বলিয়া নির্ভূর নির্দ্ধর প্রহারে
তাহাকে জ্বজ্জরিত করিয়া দিল পালোয়ানী প্রহার! পাছ জ্বজ্জর কাতর
হদহে পড়িয়া রহিল। আশ্চর্যোর কথা, মুশোলা একটা কথাও বলিল না!

(चाँचवावा हैहार्ट्डि निवल इहेन ना। প্রকাপ লাঠিখানা ধরিয়া পাছতে बनिन-७5 বেটা ৬5 ! ७5 ! नहेल धून क'বে ফেলব।

পাছকে উঠিতে হইল।

(याय विनन-हन।

কথা না-তানিরা পাছর উপার ছিল না। পাছ চলিল। বর্বাকী পার

ক্ষিত্ৰ। বোৰ সাতি দিয়া মুক্ত পুৰিবীয় দিকে মিৰ্কেশ দিয়া বুলিল—ভূচিন মা। । বুলি গাঁৱে চুকিল—ছাৰ ভোকে খুন ক'বে কেলব।

পালোয়ানী প্রহারে চোরাল ছাডিয়া বাল হাডিয় বাছি নিবিল হইয়া বার, সেই প্রহার হানিয়া ছিল বোৰ। গাঁহ ইলিতে ইলিতে থানিকটা গিয়া ভুইয়া পড়িল। বোৰ হালিতে হালিতে কিবিল।

পাস যজন্বার অবসাদে আজ্জর হইরা পড়িরাছিল। রাজি ঘনাইরা আসিরাছে। মনের মধ্যে তাহার গজীর আজ্ঞোল! ইর্মাতিক ছ্:খ! প্রহারের প্রতিশোধ সে লইতে পারে নাই। তাহার লছমী তাহার মঙলীকে কাড়িয়া লইরাছে। মশোলা,—সর্বাপেকা আজ্ঞোল ভাহার মশোলার উপর। রুকণী হইলে—বোষের পিছন হইতে কোন একটা অল্ঞাঘাতে ভাহাকে খুন করিয়া ফেলিভ। মশোলা চুপ করিয়া দাঁড়িয়া দেখিল তুরু। একটা ক্ষীণভ্য চীৎকারও করে নাই।

সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল আর এক দিনের কথা। যেদিন ধানার এক দিনের কথা। যেদিন ধানার অমাদার তাহাকে মারিয়াছিল। কিন্তু প্রহার অর্জনিত দেহেও সে সেদিন বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল মনের আবেগে। আজ কয়েকবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

রাত্রি গভীর হইরা আসিতেছে। কুষার পেট°থাক হটা গেল, তৃষ্ণার হাতি কাটিয়া যাইতেছে; আ:—তাহার লছমী মা যদি এ সমর থাকিত তবে সে শিশুর মত তাহার জন পান করিত। আশে-পাশে সরীস্প চলাশ কেরা করিতেছে—গুলুগুলার মধ্যে। আক্রমণ করিলে আল পাহুর আলু-রক্ষা করিবারও শক্তি নাই। সে আল মরিবে! আকাশভরা তারার দিকে অর্জনিমীলিত আছের দৃষ্টি মেলিয়া সে পড়িয়া রহিল। চেতনা তাহার তলাইয়া যাইতেছে—মনে হইতেছে সে বেন কিসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে! ইঠাই কিন্তু ভাষাকে বেন নাড়া দিল। সত্তে বাজে হালের মহো একটা ব্যক্ত কাঁট-কাঁট পক আনিয়া কাঁবেল ছবিল। বুলে কোগায় ব্ৰেছা চীংকার ক্ষিড়েছে। লে হোব বেলিয়া হাছিল। গ্রেপিল—ভাষার মূপের উপর ব্ৰোচার ক্ষা। বীজ-কাঁট করিয়া আক্রিছেছে। পে এবার দীপ কঠে সাড়া বিবা হা কবিল। ইলিতে ব্রোগাহক ব্রাইল—কল। অল। ব্ৰোগাড়ায়ায়বে চালিয়া বিল ছব।

ৰার ছই ভিন পরই বে চিনিল—এ ভাহার বছমীর ছব। স্বাদ যে ভার চেনা।

কিছুক্শ পর সে স্বস্থ হইরা উঠিবার চেষ্টা করিল। যশোদা তাহাকে ধরিয়া বদাইয়া দিল। তারপর পাছর গলা ধরিয়া তার সে কি কারা! পাছ তাহার গামে বারবার হাত বুলাইয়া দিল। কিছুক্শণ পর যশোদা নিজেই চোথ মুছিয়া আঁতি-আঁটু করিয়া দুরে দিগতের দিকে আঙ্ল দেবাইল। উঠিয়া গিয়া তাড়াইয়া আনিল লছমী ও মঙলীকে। মঙলীর পিছে বজাবন্দী রাজ্যের জিনিব। পাছকে ধরিয়া সে উঠাইয়া দিল—লছমীর পিঠে। পাছ বুঝিল—গভীর রাজে যশোদা লছমী মঙলী ও ঘরের জিনিব-পত্র লইয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে সে থিল-খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল। প্রামের দিকে—বোষের ঘর লক্ষ্য করিয়া বারবার বছাস্ট দেধাইয়া সে বেন-নাচিতেছিল। পাছ লছমীর পিঠে চড়িয়া চলিতেছিল। মনের মধ্যে কিছ একটা গভীর আজোশ। খোষবাবার প্রহারের শোধ সে লইতে পারিল না।

শাৰ লে লইয়াছিল।

মাস্থানেক পরে একদা রাজে দশ মাইল পথ ইাটিয়া আসিয়া সে ঘোৰ-বাবার ধানের মুরাইত্তে আগুল ধরাইলা দিয়াছিল।

. উ:---েঁদ কি আঞ্চন! সে কি চীৎকার! ধানগুলা কুটিয়া এই হইরা
গিয়াছিল। মতে আঞ্চন দিয়া আদিয়া নদীর মাঝগানের চতে দাঁড়াইয়া পাছ

ন্তি ধেৰিয়াছিল। বালে তাহার বংশাদার ছিল। মংশাদা নাটবাছিল— ৪ আনবে।

আন্তৰ নিভিন্ন আনিজেই বৰ্ণোলাকৈ সূত্ৰে সাইনা কৈ সক্ষায়ুপৰ সংখ্য ন্যা সিয়াছিল।

## বোল

বশোদার সেদিনের নাচন আজও পাছর মনে আছে।
পাছও নাচিরাছিল। বশোদাকে কাঁবে তুলিরা লইরা নাচিরাছিল।
নৈ তাহার মনে হইয়াছিল—বশোদা তাহাকে যক্ত ভালবাদে এত
বালা কোন মেরে কোন মরদকে বাসে নাই। বার জক্তে তাহার বাপ—
বোবের বরের আঞ্জন দেখিরা এমন করিরা নাচিল। এ নাচ রুকণী
সতে পারিতণ ছনিরার আর কোন মেরে এ নাচ নাচিতে পারে বলিরা
বোজও বিশাস করে না।

বের বে বলোলার বাপ-এ-কথা ও অঞ্চলে কাহারও না-জানা ছিল না।
বও কথাটা লুকাইত না; ঘোষ নিজেই পাছকে বলিয়াছিল-আমার
বিও । ওর মা ছিল আমার আশনাইরের মাহব। ভুইও বোইম-ওর
কও আমি বোইন ক'রে দিয়েছিলাম। ভুই আমার জামাই।

পায় ভাষাকে বোষবাবা বলিত সেই অধিকারে। খে কোনদিন
পজি করে নাই। যনোলাকেও সে ষ্থেই প্লেই করিত। ধশ্যান বলিরা
নোদিন ভাকিত না; বলিত—হলোবেটা। বোষবাবা মুখ্যেবেটা বলিরা
নোদিন ভাকিত না; বলিত অভ্যন্ত আদরের পোরা কুকুরের মত।
বাহির করিয়া হালিয়া আসিয়া দাঁভাইত। সেই যুশোলা রাুুুুরে লছ্মী
্মঙলীকে লইয়া বোষবাবার বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিল—ভালাভেও
ভত আকর্ষ্য হয় নাই। কিন্তু বোষবাবার বরে সে বর্ধন প্রজিলোধে

আগুৰ সালাইয়। দিল এবং নেই আগুৰ কেমিয়া মুলোৰা বুৰন উত্তৰ আনচন্দ নাচিন—ভৰন গাছ আকৰ্ষা হইয়া মেল।

আছ-বিশ্ব পাছ আৰু আছবা হয় । বংশারা ছারাকে ভারবারিত—
কিছ পেনিন বনোরা ভারাকে ভালবারার জন্ম এনন করিবা নাচে নাই। বংশারা
আনিত—পাছ ভারার, পাছর টাকা-কড়ি—পাছর রোজকার—পাছর জনী,
মুডঝীও ভারার—ভাই পাছকে বধন বোববারা নির্ভূরভাবে প্রার্থার করিবা
ভাড়াইরা দিরাছিল—ভবন বংশারা রাজে লহনী, মঞ্জাকে লইবা পলাইরা
আলিরাছিল ভারার কাছে। যশোরা বোবা কালা হইলেও বেশ বুবিত বে,
পাছ-না থাকিলে লছনী-মঙলীর উপরেও ভারার কোন অবিকার বাকিবে না।
পাছর বরে ভারার যে অবিকার—ঘোববারার বরে ভারার এক আবলা
অবিকারও বংশারার নাই, এ-কথা বংশারা বুবিতে পারিরাছিল। ভাই ভারার
আক্রোণ। সেই আক্রোনেই সে কেনিন নাচিরাছিল। ছনিরা—ভার্মান
ছনিরাতেই ওই এক ব্যাপার। নিজের হাড়া কেউ কারও নর। বংশারাও
দোববারার মত ভার্চকে চ্বিরা খাইতে চাহিয়াছিল।

প্রায় বৎসর খানেক পর যশোদা নিজেই ভাছাকে কথাটা ব্রাইয়া দিয়াছিল।

সময়টা তথন বৰ্ষা। পাছ তথন যশোদাকে লইয়া খোৰবাৰার গাঁ ছইছে বিল কোশ ভফাতে আসিয়া বান করিছেল। খর একথানা করিয়ছে। পাখে একটা গোয়াল। লছমীর তথন নৃতন একটা বাচা ছইয়াছে। মঙলীবেশ বড় ছইয়াছে—মাধার শিঙ ছইটা গোলালো কালো পাধরের ছড়ির এত বাহির ছইয়াছে। লছমীর ছধ নাই। পাছ ভাবিয়া চিভিয়া রোজগারের জ্ঞ একটা বেওঁনী-কুবুরী-বাভাসা-মুড্কীর দোকান করিয়াছিল।

নাকু দল্পের দোকানের ও-পাশে ছিল মাধব মন্তরার বাড়ী। বাল্যকালে সে বার্কিক বাড়ী গিরা বসিয়া বাকিত। ভিন্তান অর্থাৎ নিষ্ঠার তৈরারী ক্ষেত্রিক ভাল লাগিত তাহার। কড়ার চিনির পাক টক-বগ করিয়া ্টিভ—সেই রস গোল হাতার তুলিরা কাটি দিয়া কেটাইলে ঘন সালা হইয়।
ইিটত আর মাধব কাটির কৌশলে কাটিয়া কাটিয়া খেজুরের চ্যাট্রাইয়ের উপর
গাতালা কেলিত—মোমবাতির টোপার মত। সে মাধবকে বাহায়া করিত।
া ঘরের দল হইতে পলাইরা আসিয়া দিদি চাকর বাড়ীতে পাস্থ এই বাতালাচদমা এবং অন্ত মিটির দোকান দেখিয়াছিল। সে খাবারের দোকানই দিবল।

यब्दाकीत क्न छाज्ञिता त्र चानिशाहिल क्लानार ननीत बारत। भार ाँठात छे भरत यत वाशिमाछिन। भाष्य এक है। माँ अल्लानरमत वर्छी।.. শ্বেৰে নদী। নদীর ধারে ধারে এক ই।টু উঁচু সবুক্ষ ঘাস। করেকদিন একটা াছতলায় থাকিয়া—থোজ-খবর লইয়া সে এবার সর্বাত্যে জ্মিদারকে দশটা ।ক। দিরা অমুমতি জোগাড় করিল, তবে আরম্ভ করিল ঘর। সে মাটি काशाहेन-यत्नामा याषांग्र हाफ़ि कतिमा खन वानिन। काना हहेतन हुहेखत গাহারা কান্দার উপর নাচিত। সে দেওয়াল দিল—যশোদা মাটি তুলিয়া দিল। দত কথাই যে মনে পড়িতেছে। কত খুটিনাটি। যশোদা কি পরিপ্রমই না দ্বিত। ঘর-ছুয়ার হ**ই**তে গোয়াল পরিকার, লছ্মী মঙলীর লেবা, কাঠ-টো সংগ্রহ, পাহর ভিয়ানের সময় ভাহাকে সাহায্য করিয়া ফিরিভ সে রকীর মত। ইহার উপর যশোদার ছিল ছোট একখানি ক্ষেত। সাঁওতালদের াড়ী হইতে শাক-সজীর বীব্দ সংগ্রহ করিয়া সেই ক্ষেত্তে কন্দ্র কলাইত। াড়ীর পাশেই ছোট্ট এক টুকরা জমি। পাত্রর প্রথম প্রথম ভাল লাগিত ा, किছ यथन कमटन भीर तनशे निम-मठा छनि कृतन करन छाँद्रश छेठिन-চখন সেও মাতিয়া গেল যুশোদার দলে। পাহুর দেহুখানা তুখন অস্থরের মত । জিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় সে যদি খোববাবুর সঙ্গে লড়িত তবে ক হারিত দে কথা বলা শক্ত।

সামনে বৰ্বা পাইয়া প্ৰান্ধ ৰাটি কোপাইয়া গোৰর আৰক্ষীনা মিশাইয়া ক্তথানাকে বিগুণ ৰাড়াইয়া ফেলিল। বশোদা ভাহাতে লাকের বীজ ছড়াইয়া—কুমড়া—লাউয়ের বীজ প্তিল। কিছ তাহাতেও পাস্তর তৃত্তি হইল না! গাঁওজালদের বাড়ীর পাশে বিত্তীর্ণ ডালা জমিতে ভূটার গাছ বাহির হইরাছে। তাহার বাধ হইল—এমনি বিত্তীর্ণ জমিতে ফলল লাগাইয়া পৃথিবীর বা-বা করা বুক লব্জ করিয়া দিবে। তাহাতে ফুটিবে ফুল—ভাহাতে ধরিবে ফল। চিন্তা করিয়াও পাস্তর নাচিতে ইছা করে।

শেদিন বর্ধা নামিরাছিল। বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় জল নামিল।
আকাশের বুকের মেঘ যেন মাটির বুকে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে। মেঘের
রঙ সন্তান-সম্ভবা-কালো মেয়ের মুখের মত। কালো রঙ ফ্যাকাসে হইলে
যেমন হয় ভেমনি। চারিপাশ বৃত্তির ধারায় ঝাপসা হইরা আসিরাছে।
ক্ষেত ঢাকিয়াছে—গ্রাম ঢাকিয়াছে—ননীর ধারের জলল ঢাকিয়াছে—ননীর
ঢালুপথ—ননীর বুক—সব কে যেন একখানা চাদর আড়াল দিয়া ঢাকিয়া
দিয়াছে। ঝাপসা। সব য়াপসা!

পামু ৰাতাদা কাটা শেব করিয়া বদিয়া দব দেখিতেছিল।

• ,আঁউ-আঁউ করিরা টেচাইয়া উঠিল যশোদা ! সে ছুটিয়া গেল। দেখিল—
অল্লের নালা বাহিয়া নদী হইতে একটা মাছ উঠিয়া আসিয়াছে। যশোদা
সেটাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। হা-ঘরেদের কাছে সে সাপ ধরা
শিবিয়াছিল। বপ্করিয়া পালু মাছটার মাথা চাপিয়া ধরিল। হাততালি
দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল যশোদা। আবার সে টেচাইয়া উঠিল—আঁউআঁউ-! তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পালু দেখিল—তাহার পিছনে আরও
একটা মাছল সেটাকে ধরিতে গিয়া সে আবিকার করিল—গারিবলী মাছ
উঠিয়া আসিতভছে। তাহার একটা নেশা ধরিয়া গেল।

যশোদাকে ইসারা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—বর-ছ্রার রহিয়াছে—
কুই থাক। আমি মাছ ধরিরা আনি।

यत्नामा बाँछ-बाँछ कतिया छेठिन।

যশোলার ওই এক দোব। কথা সে সব সময় বুঝতে পারে না। তাছার

यम (य-नित्क कृषिया ठल-- जाहात छेन्छ। कथा इहेटन त्न-क्वा जाहात यावात्र কিছুতেই ঢুকিবে না। বশোদার হাত ধরিয়া দে ভাহাকে দাওয়ার উপর बनाहेश दिन ; हेनावा कविशा वृकाहेश दिन-नहसी महनीटक पुरत वांशिएक ৰণিল। ভারণর সে বাহির হইল মাছের সন্ধানে। বাপলে ৰাণ। কভ মাছ! কত! সারি সারি চলিয়াছে উজানে। মাছগুলার ওই এক খেয়াল। বর্ষার আরত্তে উজান বাহিয়া চলিবে। যেন উহারা ঠিক বুরিতে পারে- अहेवात वर्षा नामित्राष्ट्र, शुक्त थान विम खित्रवा छित्रिताष्ट्र—मनीत छेकात्म নালা বাহিয়া ভাহারা দেখানে বেড়াইতে চলে। আবার আখিন মাসে ৰুষ্টি নামিলেই মাছগুলা স্রোতের টানের মুখে পুরুর থাল বিল ছইতে বাহির ছইরা ছটিবে। ঠিক ব্রিরাছে—বর্ষা ফুরাইরা আসিতেছে। ক্রমে এইবার शान दिन शुकुदतत महन नहीं नालांत त्यांग काछित्रा याहरत, शुकुत थान दिन স্বিরা আদিবে; তথ্ন প্রোতের টানের মুখ নদীতে পড়িরা যাইবে: ছোট নদী হইতে বড় নদীতে, বড় নদী হইতে সমুদ্রে। পারু মাছ ধরিয়া হাতের ৰাশতীটা আম ভরিয়া ফেলিল। ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আর किছ दिथा यात्र ना। तम वाड़ी फितिन। वाड़ी चक्कात्र। আला जाना इस नाहे।

েলে চীৎকার করিয়া ডাকিল-যশো-রশো।

হঠাৎ নজরে পড়িল—গোয়াল-বরে আলোর আভাস। গোয়ালের ঝাঁপ ঠেলিয়া বরে চুকিয়া দেখিল—লছমী শাবক প্রসব করিতেছে। আলো হাতে ষশোলা দাঁড়াইয়া আছে। অস্তুত দৃষ্টি তাহার চোখে।

লছমীর বাজা হইতেছে—পাছও খুসী হইল। এবার লছমী যেমন মোটা সোটা হইরাছে তাহাতে সে এবার হব চালিরা দিবে। অর্কারে আসিরাই সে বালতীটা রাখিরা বরের মধ্যে চুকিল কাপড় পামছার জন্ত। সামনেই পড়িরা আছে—বাতাসা কাটা খেজুরের চ্যাটাইটা। চ্যাটাইটার পানা দিয়া উপার নাই। জলে ভিজিয়া শীত করিতেছে। সে চ্যাটাইটার উপর পা দিতে বিধা করিল না। সদে সলে সে অহুভব করিল—একটা ঠাঙা

মহন গোল কড়ি এক মুহুর্ত্তে তাহার পারে অড়াইরা গেল। গাচ় অন্ধলার।
চোধে কিছু-দেবিবার উপার নাই। কিন্তু বুঝিতে তাহার কঠ হইল না বে—
সোপের মাধার পা দিরাছে, সাপটা লেজ দিরা তাহার পারে পাক দিরা
অড়াইরা ধরিরাছে। সে একবিল্ চঞ্চল হইল না। বাঁচিমা সে গিরাছে;
মাধাটাই পারের তলার চালা পড়িয়াছে—নহিলে এতক্ষণ কাঁটার মত দাঁত
বিরা যাইত কথন। কিন্তু সাপের লেজের পাকও বড় কম সাংঘাতিক নার।
মূহুর্ত্তে ক্ষিয়া ধরিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড় করিরা কেলিবে।
পারের চাপ শিবিল হইবার সঙ্গে সকল সরতান মরণ কামড় বসাইরা দিয়া
পারের চাপ শিবিল হইবার করিয়া ভাকিল—ঘশো।

व्यावात छाकिन-यरना !

এদিকে সাপটা পাক কুবিতেছে। সেও ছবন্ধ চাপে পা দিয়া দলিতে আবস্ত কবিল, পানের তলায় চাপাপড়া থেজুরের চ্যাটাইন্তের অংশটাকে।

• পাষের শিরাগুলা টন-টন করিতেছে। প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিল • বশো—যশো! পার্ম শুনিল, ভাহার ডাক ডাকাভের হাঁকের মন্ত বর্ধশ-সিক্ত নদীর আঁকে-বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে! কিন্তু যশোদার কোন সাড়া নাই। বোবা কালা যশোদা বিহলে হইয়া দেখিতেছে লছ্মীর সন্তান-প্রস্ব।

্বশো—যশো—যশো। গঙ্গে গলে চাপ মারিল—পিবিল—কঠিন দলনে। ইঠাৎ পাশের দেওয়ালে হাত দিতেই সে পাইল একটা লোহার বড় গজাল। গাল্লংলটাকেই টানিয়া ভূলিয়া—সেটার তীক্ষ প্রাক্তগাগ দিয়া সাপটার বেড়গুলাকে কাটিতে আরম্ভ করিল। কাটিয়াও ফেলিল। পায়ের বেড় কাটিয়া সে লাফ দিয়া সরিয়া আসিয়া হাঁপ হাড়িয়া বাঁচিল। তারপর সে পেল গোয়াল-ঘরে। আলো হাতে লইয়া যশোলা তথনও দাড়াইয়া আছে। লছয়ী একটা শাবক প্রসাব করিতেছে। পায়কে দেথাইয়া বশোলা আঁউ-

আঁউ করিয়া উঠিল। লছমীর বাচ্চাটাকে দেখাইল—আর সে হাত দিল নিজের গর্ভের উপর। কিন্তু সেদিকে আরুই হইবার মত মনের অবস্থা তথন পাছর ছিল না। সে তাহার হাত হইতে আলোটা ছিনাইয়া লইয়া খবের আসিয়া দেখিল—সাপটার মাধার দিকটা তথনও নড়িতেছে। হাত দেড়েক লয়া একটা গোধুরা! সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠিক এই কারণেই, বশোদা কানে শোনে না—বিপদে তাকিলে ভাছার সাড়া মেলে না—এই জ্লুন্ত পান্ধ মনে মনে তাবিয়া চিঞ্জিয়া আবার একটা বিবাহ করিয়া বসিল। এ মেয়েটি পান্থর সমবয়সী—,হয়৽তোবা ছই-এক ' বৎসরের বডাই হইবে।

পায়র অবস্থা সঞ্জল। তাহার উপর মেয়েটা নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একজনের সঙ্গে দেশাস্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিছুদিন আগে রুগ্ন দেহ লইয়া গ্রামে ফিরিয়াছে। আত্মীয়-সজনে ঘরে লয় নাই। ভিকাকরিয়াই মেয়েটা ফিরিডেছিল। পায় তাহাকে বলিল—আমাকে বিয়েকরিস ভো ভোকে থেতে পরতে দোব।

নেরেটা গ্রামান্তরে ভিকার পথে পাস্থর দোকান দেখিরাছে; দে বলিল— তোমার সেই বোবা বউটা ?

ু—দেও থাকবে। তুইও থাকবি।

মেরেটা চুপ করিরা রহিল।

পাছ বলিল—তবে মরগা তুই। তোকে বিয়ে করব, খেজে লোব, শরতে লোব—তথু কানে কথা তনবি—মুখে কথা বলবি—কাজকর্ম করকি সেই জন্মে।
নইলে ভাগ্—! তুই তো ভাগাড়ের মড়ি।

মেরেটা থানিক্টা ভাবিয়া চিত্তিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু তাড়িয়ে দিলে আমি যাব না। আন্দ্রা থেতে পরতে দিতে হবে। তদনোকের কাছে বল ছুমি সেই কথা।

भाश विन-चानवर। हम् कात्र काट्ड (वर्ष्ट इरम। अहे

ভাহার বিবাহ। ভদ্রলোকের কাছে বলিয়া পাছ ভাহাকে লইয়া খরে আসিল।

মশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া প্রশ্নক্রিল—কে ? ও কে ?
পায় তাহাকে ব্যাপারটা মুঝাইতে চেটা করিল।

যশোদা যেন পাধরের পুতৃল হইয়া গেল। সে সমস্ত দিন কিছু খাইল না।
পাস্থ তাহাকে কত ভাকিল—সাড়া দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।
রাত্রে পাস্থর হঠাৎ খাস যেন কছ হইয়া আসিল।

নুভন বউটা গোঁঞাইভেছে। পাত্ম ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বদিল। খরের মধ্যে নিশাস লওয়া যায় না। সে বিছানার পাশ খুঁজিয়া দেখিতে চাহিল ংযশোদাকে। যশোদা নাই। সে কোন মতে আসিয়া দরজা খুলিতে চেষ্টা कतिया प्रिथिल, वाहित इटेएल मत्रका वक्षा अएएत (धायांव पर जिल्ला উঠিয়াছে, উপরে লাল আগুনের ছটা। ঘরে আগুন লাগিয়াছে। ধোঁয়ায় चानक्रमी काष्ट्रिया चाहेर्य। खानलन मक्ति खरबारन रन नतकाठी ठीनिन। रन টানৈ-পলকা কাঠের দরজ্ঞার জ্বোডাটা ছাডিয়া গেল। পামু এবার হিড-হিড ক্রিয়া নুতন বউটাকে টানিয়া আনিয়া বাহিরে ফেলিল! যশোদাকে সে पुँकिए (b) कतिन ना। त्य (वभ वृशिष्ठाट्य-परतत मरशा चर्छत सौद्रा এরং (श्रांबात छेभर्देत माम चाश्रानत हते। तिथ्याहे (म व्यवाह-वाववावात ঘরে আগুন দিয়া সে যেমন আকোশ মিটাইয়াছিল, যশোদাও তেমনি ভাহার घटत चालान मित्रा चाटकान मिठाहेबा ननाहेबा निवाटह। घटतत नाहित হইতে. শিকল দেওয়াটাই তাহার বড় প্রমাণ। বরটা শুমিয়া শুমিয়া भूष्रिरण्डह । "वर्षात्र वर्षणिक ठात्मत्र थए माछ-माछ कतिया खरम नारे। यत्नामा भनादेशाटा। त्र इतिशा (शन शाशान-परतत मिरक। ना-नहमी महनी चाह्य । ता भीवन विश्व वाकारम विषय हां भारेरक नामिन। न्वन बर्फेटी अथना महात मरु लिखा चाहा है:, त्रिन्तित क्या चाक्छ लाख्त यत्न चाट्छ।

তিন দিন পরে যশোদার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল।

একটা মেলায়—রপের মেলায়—তাহাকে পাওয়া নিরাছিল একটা মৃত জ্রণ প্রস্ব করিয়া যশোলা মরিয়া পড়িয়াছিল রক্তাক অপবরের \*

থানার কনেষ্টবল আনিয়াছিল ভাহার কাছে 🎉

তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু কনেটবলটা বলিল—লাস্টা তাহার দেখা দরকার।

গে গিরাছিল।—হাঁা বশোলা; আমার পরিবারই বটে। তিনদিন আগে
আমার ববে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এগেছিল। • \*

नारबागा विनन-ठित्रिख थातान हिन, ना ?

পাছর চোখ ছুইটা জ্লিয়া উঠিয়াছিল।

দারোগা বলিল—আমরা যা থবর পেছেছি, ত মেরেটাকে পরও থেকে জন চারেক কামানের সকে দেখা গিরাছিল। খুবা বেরেছিল—হরা করেছিল। তারপর আজ সকালে দেখা যাছে এই ও হা—মরে প'ড়ে আছে। মেরেটি সন্তানবতী ছিল—ডাক্তার বলছেন—সন্তাতঃ অতিষার্ত্তীয় পাশবিক অত্যাচারে—।

পাত্ম সেই জ্বাটাকে প্রম বিশ্বরের সঙ্গে ছুইহাতে তুলিরা লইরা দেখিরা নামাইরা দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

ছনিয়া ভোর মান্তবের এক ব্যাপার—এক খেলা চলিতে সব নিজে, সব নিজে। নিজের জন্তই মানুষ খেলা খেলিতেছে। লারে,।—জমদীর— শুক্র—দিদি—নায়েৰ—ঘোৰবাৰা—যশোদা—স্বারই ওই এক খেলা। তবে ইয়া, ভেক্কার খেলা।

## সভেবো

ফিরিবার সময় সমস্ত পথটা সে ঐ কথাই ভাবিরাছিল। সে-দিনও তাহার জীবনের আগাগোড়া কাহিনী মনে মনে উত্তঃ কড়াইরের ফুটত ওড়ের মত জালোড়িত হইরাছিল—শীচের জিনিষ উৎলিয়া—কুলিয়া—উপরে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

হনির্বার স্ব কাঁকি—সৰ মেকী। ঝুট—ঝুট—সৰ ঝুট। মিধ্যা—ৰাজে।
ভালবাগা—মর্মীতা—দরা মান্না বিলকুল ঝুট। ধর্ম পুণ্য—মিধ্যা বাজে। সৰ
ওই ভেল্কীর খেলা। ও স্বগুলা এক একটা ভেল্কী। ওই ভেল্কী লাগাইরা
মানুষ আপন আপন কাজ হাঁসিল করিরা লয়।

দাবোগা—অমাদার গ্নের স্বিধা পাইরা ভেত্তী লাগাইরা দিল।—তর্ত্তর ভেত্তী। ভেত্তী লাগাইরা চারুকে লইরা যে আকাজ্ঞা ছিল—পূরণ করিরা ক্রিল।

চাক ভাছাকে ভাই বলিয়া লেখের ভেকী লাগাইয়া ভাছার দংলারের কাম হাঁদিল করিয়া লইভ।

ভাষার পেরাদা—পোমভা অধিকারের ভেট্টী লাগাইরা ভাষার .
টাকার গেঁজেলটা কাজিরা লইতে চাহিরাছিল। ওরে বাবা—জমি তোরে বৈটে—সে কথা পাল্ল মানে, কিন্তু জমি তো লোকে ভোগ করিবে বলিরাই ছুই রাথিয়াছিল! গোমভা—পেরাদা রাথিয়া সেরেভার দোকান খুলিয়া রাথিয়াছিল! তবে ? পাল্ল তো গাজনা দিতে নারাজ ছিল না। আগলে ত্মকীটা ছইল—গোমভা-পেরাদার ভেট্টী। ওঃ, কতকওলা গদাসদ কিল বে পাল্ল বলাইরা দিয়া আগিয়াছে—এই পাল্লর তৃতি! ভক্ষ! আ:—হা
—হা। এতবড় ভেক্টীদার আর পাল্ল দেখে নাই। বরা পড়িয়া ভক্টা নাচিতে ক্রুক করিয়া দিয়াছিল। পাল্লে জড়াইয়া বরিয়াছিল। বহুৎ আছো ভেট্টী।

ঘোৰবাৰার ভেন্ধীটা কিন্তু অবরদন্ত ভেন্ধী।

যশোদ্ধার ভেত্তী আজ সে দেখিল। ও:, কি মিঠা মিহি ভেত্তী! কেরাবাৎ ভেত্তী! যশোদার জীবনের আগাগোড়াই যে এমনি বারার ভেত্তী, সে পাছ কোন দিন ভাবিতে পারে নাই। আঃ—বশোদার ভেত্তীটা যদি না ভাবিরা যাইত ! আহা—হা বে ! যশোরা—যশোদিরা, যশিরা—যশোমভিরা, যশি— বশো—কত নামেই সে যে তাহাকে ডাকিত !

वाक्ष यत्नानाटक मत्न পড़ित्न পासूत्र कार्य कन वारत।

ৰাড়ী ফিরিবার পথে—ওই কথা ভাবিতে ভাবিতি হৈ উদ্প্রান্ত হইয়া

গিরাছিল। এমন উদ্প্রান্ত যে—তাহার পথ প্রয়ন্ত ভূল হইনে গিরাছিল।
কোপাই নদীর ঘাটে আছিল তাহার কে খলাল ইইল। নদি কোপাইই বুকেশ

কিছ এ ঘাটটা তো তাহার বাড়ীর কথের ঘাট নম। কই—প্রপারে উচ্
ভালার উপর তাহার দোকান্ত্রিনা কই। দোকানের সিছনে সাওতালদের
পাড়াটা কই । ও:—এটা সে চিত্ত রার ঘাটে আসিরা পড়িয়াছে। মাঠের
পথের এই বিপদ। চিত্ত রার ঘাটেই দদী পার হইয়া অনেকটা ভূরিয়া
ভবে সে আসন্তর ইইটার অনাকায় আছিল পাছিল। দূর হইতে তাহার
বাড়ীটা দেখা ঘাইতৈছিল। বাড়ীর একটা পাশের দিক—যে দিকটা যশোদা
করিয়াছিল—সক্রা কেত। সন্তীক্ষেত্র সবুক্ত গাছগুলি দূর হইতেই নহুর্বের
পাড়িতেছিল।

হন-হন করিয়া পাই সাসিয়া ক্ষেতের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল ; তারপর অকটা দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া সে বাড়ীর সামনের দিকে আসিল।

ওঃ, দোসরা বউটা পিছন ফিরিয়া বসিয়া খাইতেছে। খুব জ্যাইয়া খাওয়াটা আরম্ভ করিয়াছে। পাত্ম আসিয়াছে—সে খেছাল পর্যন্ত নীই। পাত্ম গিয়া পিছনে দীড়াইল। ও হোঃ! এক বাটা ছ্ধ—আঠ দশ্খানা বাভাসা—খানিকটা ময়দা-গোলা; ওরে বাপরে!

্ পাছ দাওয়ার উপরে উঠিয়া দাড়াইল।

বউটা চমকিরা উঠিল—মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে ছইরা রেল। পাফু বলিল—লে—লে—বেরে লে। খেরে লে।

বউটার তরু হাত নড়ে না।

. পাছ আবার বলিল—থা—থা। লে থা। বলিয়া সে ঘরের ভিতর
চুকিল। ভৃষ্ণার গলা ভকাইয়া গিয়াছে। চক-চক করিয়া এক মান অল থাইয়া
নে বাহিরে আনিল—দেখিল—বউটা এখনও তেমনিভাবে বনিয়া আছে।

चादा-। नास्यकतिन। तन-तन-त्थरवान।

বউটা এবার ক্রের বাটিটা মূখে তুলিরা ধরিল। কিন্তু পর-পর করিয়া ভাহার ছাত কাঁপিতেছে। পালু হাসিল। থাওয়া শেব করিয়া বাটিটা মাটিতে সীমাইর মাত্র পালু উঠিয়া গিয়া ভাহার চুলের মৃতি ধরিল। আর! এইবার আয়।

(मरब्रों) ही दक्ष कतिया छे हिन

পাছ অন্তহাতে তাহার গল্প টিপিয়া ধরিয়া বলিল—কাাক ক'বে টিপে মেরে দেব যদি চিয়াবি।

মেরেটা চুপ হইয়া পেল। আতকে বিক্রারিত বড় বড়কার্থ হইটা হইতে জলের ধারা গড়াইয়া পড়া কিন্ত বজ হইল না।

• (ब्दी! वह (ब्दी!

বছৎ মিঠা আর মিহি ভেল্পী কিন্তু। মেরেটা ক্লেপা হইলেও—দেখিতে ভাল। এও এক ভেল্পী! পালু মেরেটার চুল ছাড়িশী দিল।—যাও।

়ে মেরেটা ভর্মে এমন অভিভূত হইরা গিরাছিল যে পাছ চুলের মুঠী ছাড়িক। দেওয়া সংলও নড়িতে পারিল না।

শিক্ষ আবার বলিল—বাও। ্রেয়েটা এবার সকাতরে বলিল—আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছ ? পাছ হার্সিতে আরম্ভ করিল।

মেরেটা তাহার পা তুইটা জড়াইয়া ধরিল।—তোমার পায়ে পড়ি।
পাছ কপালে ঠেলা দিরা তাহার মুখবানাকে চোবের সামনে তুলিয়া
ধরিল। মেরেটার চোধ দিরা জলের ধারার বিরাম নাই। মেরেটা বলিল—

আর আমি চুরি ক'রে খাব না।

পামুর রাগ বাড়িয়া গেল। তাহার খেরাল হইয়া গেল—'চুরনী' মেয়েটা কুরি করিরা থাইরাছে। দে এবার ক্ম দাম শব্দে গোটা করেক কিঁল ভাহার পিঠে বসাইয়া বিয়া ছাড়িয়া বিল। মেয়েট্রা তবু ভাহার পাঁ ইচ্ছিল না।— আমাকে ভাড়িয়ে বিয়ো না, না খেরে আমি মরে বাব।

ওই এক ভেন্ধী। সকলের বড় ভেন্ধী। পেট! ওই পেটই সব চেয়ে বড় ভেন্ধী!

পাছ মেয়েটাকে আর কিছু বলিল না। কথাটা মেয়েটা মিধ্যা বলে নাই। যে-বকম হাড়-পাজরা বাহির ছইয়া আছে—তাহাঁতে ওর মরিয়া যাওয়া কিছু আন্চর্যা নয়।

আরও আশ্চর্ব্যের কথা—পাত্ন পরদিন ছইতে নিজেই মেরেটার জন্ত ছুংধর । বরাদ করিয়া দিল। মেরেটার মুখখানা দেখিয়া কেম্ন মায়া ছয়। ভবভবে চোখ ছইটাতে ভেঁকী আছে।

ড:, সে যে কি ভেল্পী, রাজিয়ার চোবের যে কি ভেল্পী—সে ভাবিয়া পান্ত্র আজও চমক লাগে। স্বেরটার নাম রাজি। রাজবালা বা রাজবালী কি রাজ-রানী সে পান্ন আজও জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রথম দিনই তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিরাছিল—কি নাম তোর ?

দে বলিয়াছিল—রাজু। পাম বলিয়াছিল—রাজু ? রাজু ? —ইনা।

প্রথম-প্রথম সে তাহাতে 'রাজি' বলিয়াই ডাকিড। রাজির দৈহ ছ্র্বল— সে বেনী থাটিতে পারিত না। এবং সে জন্ত তাহার ভরের কাতরী ছিল্ অভার। তাই পাছ তাহাকে কিছু বলিতে পারিত না। কিছু কাজির আর্ একটা ওণ ছিল। রাজি বড় বাহার জানে। বর-ছ্রার গুলিকে সে এমনভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া বক্ষকে করিয়া তুলিল—চারিদিকে এমন একটা বাহার তৈহারী করিবা তুলিল বে পাছর সেটা তাল লাগিল। বর্বার সময় রাজি বরের লাওবার পালে কতকগুলা গাঁলা দোপাটির চারা লাগাইল। কাভিকের প্রথমে তাহাতে কুল বরিল।

দাওরার উপর রাজি বাহার করিয়া দোকান সাজাইয়া দিল। ইটের থাক দিরা তন্তা পাতিয়া সিঁডির মতন করিয়া তাহার উপর কে বাতালা-ক্লমা-মুডি-মুড্কীর দোকান সাজাইয়া দিল। পাহার সেটা ভাল লাগিল। সে আদর করিয়া বলিল—বহুৎ আছোরে রাজি!

রাজি তাহার দিকে ডবডবে চোথ ছটি তুলিয়া হানিল।

আশ্চর্য্যের কথা—পাছ আজ রাজির চোখে যে ভেল্পী দেখিল—নে ভেল্পী কথনও দেখে নাই। শুধু রাজির চোখেই নর, রাজির মুখেও ওই ভেল্পীর ছটা খেলিভেছে। মুখখানা বেশ পুরস্ত হইরা উঠিরাছে। রাজির রঙ্করলা। ফরলা রঙে রাজির গালে লালচে আভা। খোলা হাত-হুখানা নরম হুভৌল হইরা উঠিয়ছে। পাছ আগাইরা গিয়া ভাহার হাত চালিয়া ধরিল। রাজি ভীহার মুখের দিকে চাহিল—চাহিয়াই কিন্তু দে আজ নির্ভারে আপনার হাত টানিয়া লইরা কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

भाष तर्हित जित्राहिन-त्रिका!

রাজিয়া উত্তর দেয় নাই। তেখীদারনীরা ঠিক জানিতে পারে—তেখী
লাগিয়াছে কিনা! ইহার পর হইতে রাজিয়া দূরে দূরে থাকিতে আরম্ভ
করিল। আন্চর্যা তেখী! পাহর জাের জবরদন্তী কােথায় যেন উপিয়া গেল!
দূর হইতে রাজিয়া ভবভবে চােথের ভেন্নী-মাথা দৃষ্টি তুলিয়া পায়র দিকে চায়।
সন্ধা হইতে আলাদা ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া শায়। পায় ভাকিলে সাড়াও
দেয় না। পায় কিন্ত প্রাণপণে ভেন্নী হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেটা
করিয়াছিল। কিন্তু একদিন ভেন্নী পাছর রক্তে আভন ধরাইয়া দিল।

পামুকোন কাজে গাঁহে গিয়াছিল। ফিরিল বধন তথন অনেক বেলা ক্ট্রাছে। দাওরার উপর বাহিবে রাজি ছিল না। দরজাতেও তালা বুলিতেছিল। কোধার গেল রাজি ? দাওরার উপর বসিয়া আছে, এমন সময় রাজি স্থান করিয়া ফিরিল। ভিজা কাপড়ে রাজির নৃতন পরিপুই দৈহথানির অকুন্তিত রূপ পরিক্ট করিয়া দিয়াছে। ভিজা কাপড়ে রাজিকে পাস্থ একদিনও দেখে নাই। পাহ জল খাইয়া লছমী মঙলী এবং নৃতন বাছুরটাকে লইয়া যাইত নদীর ধারে, সেই সময়টি ছিল রাজুর স্থানের নির্দ্ধিষ্ঠ সময়।

পাছর রজের আগুল চোখে ফুটিয়া উঠিয়ছিল। সে সেই দৃষ্টি সাহঁয়া রাজির সন্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। রাজি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু আর বিজ্ঞাহ করিতে সাহস করিল না। রাজিয়ার ডবডবে চোবর্গর সে ভেন্তীন্মাথা দৃষ্টি আজও আছে। রাজিয়া তাহার ঘরেই রহিয়াছে। সে-ই এখন সৃহিণী। তাহার মত প্রচণ্ড নার খাইতে আর কেহ পারে না। সন্তানসন্ততি রাজিয়ার নাই। রাজিয়ার মত চোরও কেহ নাই। রাজিয়া চোর। টালা পয়সা চুরি করিয়ালসে বেশ মোটা রকমের সঞ্চয়া করিয়াছে। যশোদার মত পাছর সব সে চায় নাই, তাহার ভেন্তীর গ্রাস এতথানি নয়; রাজিয়া ভেন্তী লাগাইয়া আপনার ভাগ বুঝিয়া লয়। ইদানীই একদিন পাছ তাহার শিঠের চামড়া সাঁড়ালী দিয়া ধরিয়া পাক দিয়া যয়ণা দিয়াও য়াজিয়ার সঞ্চয়ের স্থান বাহির করিতে পারে নাই। রাজিয়া কিন্তু অন্তুত। সে চেঁচায় না। যয়ণায় তাহার চোখ দিয়া জল গড়ায় আর ডবডবে চোথ ছুইটা পলক-ছীনভাবে মেলিয়া বিয়া থাকে।

দে আমদে অর্থাৎ পাছকে যথন তাহার ভেত্তীতে দে আছের কিরা রাখিয়াছিল ও পাগল করিয়া রাখিয়াছিল—তথন দে আয় প্রতিদিনই কিছু না কিছু আদার করিয়া গইত। পাছ তাহার কাছে আদিলেই দে হেলিয়া ছলিয়া বলিত, আজ কিছু আমার একটি জিনিব চাই।

রাজিয়ার অভ্ত যাছ। পাত কিছুতেই তথন সচেতন হইতে পারিত না। রাজিয়াও তাহার দাবী আদায় না হওয়া পর্যাত্ত কথনও ধরা দিত না। তথন ্ এ কথাগুলি মনে হইত না। এখন মনে হয়। আজ বেশী করিয়া মনে হইতেছে। তেই পারনী রাজিয়ার ক্ষমতাকে সে কারিফ করে। তাহার দাবী প্রশারা করিয়া পায় শক্তি-প্রয়োগে রাজিয়াকে কাছে টানিবার চেটা করিলে—রাজিয়া ধরা দিত, মরার মত। ওই চোধ সে এমন করিয়া চাহিত যে—পাছ তৎকণাৎ হার মানিত। হাসিয়া আদর করিয়া দাবীর অধিক দিয়া তবে নিজে সে খুসী হইত।

রাজিয়ার বৃদ্ধিরও লে তারিফ করে।

যশোদা তাহাকে ক্ষেতের নেশা ধরাইরাছিল। সে পরের বৎসর ভাঙ্গা কোপাইরা সাঁওতালদের মত ভুটা চাবের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাজিয়া তাহাকে বলিল—ভুটা লাগিয়ে কি হবে ? ধান চাব কর।

—ধান চাব ? পাহর মন্তিকে কল্লনা আছে—কিন্তু প্রদীপের সন্ধিতার মন্ত তাহার প্রান্তে আলিশিবা সংযোগে জালাইলা দিতে হয়। মূহুর্ত্তে পাহর দৃষ্টি গিল্লা পড়িল—চবা-বোঁড়া তকতকে ধানক্ষেত্রে উপর। স্থবিত্তীর্ণ ধান্তক্কের। ধ্রির সময়ের ছবি তাহার মনে জাগিলা উঠিল—সবুজ কাঁচা ধানে ভরা ক্ষেত্র, তারপর বর্ধার শেষে ধানের গাছে শীব জাগিলা উঠে। স্থা বাহির হওলা শীবের মধুর গল্পের স্থাতি তাহার মনে পড়িল। তারপর পালা ধানের ক্ষেত্র। বানার আলোকরিলা থাকে। ধান মাড়াই হয়। মরাইলে উঠে। খামার আলোকরিলা থাকে। ঘোষবাবার ক্ষেত্র-খামারের কথা মনে পড়িল। কাছ লাফাইলা উঠিল—হাঁন, সে ধান চাবই করিবে।

হাসিয়া রাজিয়া বলিল—জমি কেন, তারপর গরু কেন—হাল কর। ভূমি চার্থী করবে—আমি তোমার দোকান করব।

খানের অংশ কিনিবার অক্ত পাছ কেপিরা উঠিল। অনি বিলিল। ছ'শো টাকা দিয়া পাঁচ বিঘা নদীর ধারের অনি কিনিল লে এক চাবীর কাছে।

পাঁচ বিলা জনিব জন্ত এক জোড়া হেলে বলদ কেনা বায় না। পাছৰ

বৃদ্ধিতে কিনিতে কোন বাধা ছিল না। রাজিই ব্যাপারটা বৃধাইরা দিল—
দুখে মুখে হিসাব দেখাইয়া দিল। অগত্যা জমিটা চাবের ব্যবস্থা হইল—হাল
কিনিয়া। অর্থাৎ ভাড়া লইয়া চাবী ভাহার জমি চবিয়া দিয়া গেল, পাছ নিজে
এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমজুর লইয়া জমিটা আবাদ করিয়া ফেলিল। পাছ চাবের
পদ্ধতি খু'টি-নাটি ভাল জানিত না—কিন্তু পরিশ্রম করিল অন্তরের মত।

রাজিয়া মাঠেই তাহার জন্ত খাবার লইয়া আসিত।

প্রকাপ্ত বড় বাটিতে রাশিকত মুড়ি, লছমীর হুধ, বাতাসার প্রঁড়া। পাছ পেট ভরিয়া থাইত। আবার সন্ধ্যা পর্যস্ত পরিশ্রম করিয়া ছোট চুপড়ী ভরিয়া মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিত। রাজিয়া আদর করিয়া তাহার গায়ের কাদা ধুইয়া—তেল মাধাইয়া দিত। লান করিয়া ফিরিলে থালার উপর ঢালিয়া দিত পরম ভাত—মাছ—তরকারী—ডাল।

চাব শেব হইলেও ক্লপাছর জমির নেশা গেল না। জমির ধারে গিরা বিদ্যা থাকিত। প্রতিদিন লক্ষ্য করিত—গাছগুলি কেমন বাড়িতেছে; প্রথম প্রথম সে বিষত মাপিরা দেখিত। চাষীদের কাছে জানিয়া আসিত্ত চাবের জন্ত কথন কি করিতে হইবে। ডাক সংক্রান্তির অর্থাৎ আমিনের সংক্রান্তির দিন চাষীরা মাঠে আলে দাঁড়াইয়া ধানকে ডাকে—ধান ফুলাও— ধান ফুলাও! অর্থাৎ শস্ত-পূর্ণ ধান্ত-শীর্ষ বাহির হও। পাছ দেদিন ভাক দিয়া সলা ফাটাইয়া ফেলিল।

ধানের শীব বাহির হইল—ধান পাকিল। পাছ পাকা ধান কাটিয়া খরে আনিল। ধান মাড়িয়া খরের দাওয়ার রাবিয়া—তাহার সামনে বসিয়া য়হিল—ধেলনার রাশির সমূধে কয় শিশুর মত। ধেলিবার সাধ্য নাই—কিছ আাপ্তিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। রাজিয়ার হাসি-ঠাটার বিরাম ছিল না। সে কিছ তাহার ভালই লাগিল। আগামীবার আরও জমি কিনিবার কয়না করিল। আরও অনেক জমি সে কিনিবে। কিছ কয়েক দিন পরেই হঠাৎ তাহার সমস্ভ কয়নার মেলা একটা ঝছে খেন লও ভও হইয়া গেল।

একদিন আদালতের কর্মচারী-পেরাদা আসিরা তাহার জমির বুকে একটা লাক পতাকা পুঁতিয়া দিল। পায় অবাক হইয়া গেল।

্যাহার কাছে সে অমি কিনিয়াছিল—সে ঋণ করিয়াছিল। তাহার ঋণের দায়ে মহাজন শালিশ করিয়া, জমি নীলাম করিয়াছে।

পাতু সমস্ত দিন গুম ছইরা বসিয়ারছিল। স্ক্রার সে গেল বিক্রেতা চাষীর কাছে।

— वागात होका किरत (म।

চাৰী হাসিল।.

পাছ গৰ্জ্বন করিয়া উঠিল— আমার টাকা দে।

—আদাৰত। আদাৰত আছে—সেখানে যা।

পান্ন লোকটাকে হুই হাতে আলগোছে তুলিয়া মাটির উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া বলিল—ফেল টাকা!

লোকটার চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া অমিল। সকলে মিলিরা ধরিয়া পাছকে বেশ ঘা কতক দিয়া খেনাইয়া দিল। পাছ বাড়ী কিরিল—
•শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে। প্রহারের বেদনায় নয়; সে
আর কত ঠকিবে ? সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার মর্মান্তিক অভিযোগ—
শ্রীরোগা—অমাদার—কনেইবল—গুকুঠাকুর—চাক্ষিদি—ঘোষবাবা—বশোদা
—এই চাবীটা—সবার বঞ্চনার বিক্তমে অভিযোগ আনাইয়া—উর্জ্যুক্ত
চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া—প্রান্তরটা ভরাইয়া দিল।

রাজিয় ৯ তাহাকে বৃদ্ধি দিল— মহাজনের কাছে যাও। টাকাটা দিয়ে জিমি ফিরে নাও।

—না—না— না। বাধ তলী-ভলা, বাধ। এ মূলুকেই আমি থাকব না।
বাজি অবাক হইলা গেল।—তৈরী যর দোর।

· পাছ বলিল—ফের ঘর গড়ে লিব।—চল। ই বেইয়ানের মূলুকে পাকক না—আফিপাকব না। द्याशाई नमीत भात्रवाहा वहेंद्र केंद्रिया द्य अवादम वानियादक ।

ছোট একথানি প্রাম। পাশেই মাইল ছুরের মধ্যে একথানি,বৃদ্ধি প্রাম
—প্রার ছোটখাটো শহর। জেলাটার সদর হইতে একটা পাকা পড়ক
আরও কতকগুলা জেলার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়া মিশিয়াছে বাদশাহী
শড়কের সঙ্গে। এ অঞ্চলের লোকে বলে বাদশাহী শড়ক—আগলে দেটা গ্রাপ্ত
ট্রান্ধ রোড। সেই শড়ক হইতে আর একটা পাকা রাজা বাহির হইয়া ছোট
প্রামখানির ভিতর দিয়া অঞ্চলিকে গিয়াছে। চৌ-রাজার মোড়ে একটা
প্রামখানির ভিতর দিয়া অঞ্চলিকে গিয়াছে। চৌ-রাজার মোড়ে একটা
প্রামখানিও চৌরাজার মোড় হইতে প্রায় আগ মাইল দ্রে। চৌরাজার
খারে একটা বটগাছের ছায়ায় অনেকগুলি পথিক এবং মালবাহী গাড়ী
বিশ্রাম করিতেছিল। পাহও তাহার দলবল লইয়া সেইখানে বিশ্রামের জন্ত
বিস্মা গেল।

রাজিয়ার কিন্ত বছৎ বৃদ্ধি। মাথা তাহার তারী নাফ। বৈকালে পাই দেখিল রাজিয়া 'সেই গাছতলাতেই ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রায়ার জন্ত যে উনানটা পাস্থ পাতিয়াছিল সেইটাকেই আকারে বেশ খানিকটা বজু করিয়া কাদা লেপিয়া বেগুনী ফুলুরী তৈয়ারী করিয়া ফেলিল । বাধা দোকর্টি— পাতা সংসার ভুলিয়া লইয়া আসিয়াছে, সবই ছিল তাহাদের সঙ্গে— কড়াই, তেল, বেসম, লকা, নৃন, পেয়াল, এমন কি হিং পর্যান্ত। কিছু বায়াছরী রাজ্র, কিসের মধ্যে কি ছিল—সে যেন তাহার একটুখানি খুজিয়ীই হিংছের প্রিয়াটা সমেত বাহির করিয়া কেলিয়াছে। কয়েক কাঁক বেগুনী কড়া হইতে নামাইতেই দোকান তাহার জমিয়া উঠিল। অপরাছের দিকে আয়ও অনেক গাড়ী আসিয়া জমিয়াছিল—তাহারা সব রাজিয়ার লোকান ঘিরিয়া বিলল। সন্ধানাগাদ টাকা চারেকের বেগুনী ক্লুরী বেটিয়া সে-দিনের মত দোকান সামলাইয়া বলিল—এই খানেই দোকান কর।

শবের দিন রাজ্বালাই গ্রামের ভিতর গিয়া একথানা ঘর ভাড়া করিল—
সংসার পাতিল। অপরাকে আবার কড়াই বেসম ইত্যাদি লইয়া লাছতলার
গিয়া বসিন ৷ বেদিনও সে চার টাকার উপর বেগুনী তুলুরী বেচিয়া বাজী
ফিরিল। প্রদিন সকাল হইতে ব্দিফ্ গ্রামথানার গিয়া লছমীর ছ্ব বেচিয়া
আসিল। ছ্থের নিত্য জোগান দিবার ঘর পর্যান্ত ঠিক করিয়া আসিল।
সেই খোঁজ করিল ওই মজা দীঘিটার মালিক কে এবং পাছকে সেই সকে
লইয়া মালিকের কাছে গিয়া দীঘিটার পাড়ে করেক বিঘা জায়গা বক্ষোবজ্ঞ
করিয়া লইল।

তাহার পরদিন হইতে লছমী, মঙলী, লছমীর ন্তন বাচ্চাটা মজা দীবির ঘাস থাইয়া ফিরিত, রাজিয়া গাছতলায় দোকান করিত, পাছ মাটি কোপাইয়া কাদা করিয়া ঘর তুলিত। তাহার সেই হোট ঘরখানি হইতে আজ তাহার টিনে ছাওয়া মাটির কোঠা•হইয়াছে, গোটা দীঘিটাই আজ তাহার; মজা দীঘি ভাঙিয়া পাঁচ বিঘা উৎকৃষ্ট খানের জমি হইয়াছে, দীঘিটার একপাড়ে তরীর বাগান, অন্থ তিনট্টা পাড়ে ফলের বাগান গড়িয়া উঠিয়াছে, কিছা বাজিয়া নাই। এ সবই কিছা রাজিয়ার পরামর্শ। ন্তন ঘরে দোকান প্রতিয়া রাজিয়া প্রত্যেকদিন এক-একটি ন্তন পরামর্শ দিত।

হৈবর হইবার পর দোকান পাতিয়া প্রথম সে বলিল—বাকী জমিটা বেড়া দিয়ে সেথানকার মত তরকারীর ক্ষেত কর। পান্ন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে এই চায়। ভীমের মত শক্তিশালী

পান্ধ উৎসাহিত হট্য়া উঠিল। সে এই চায়। ভীমের মত শক্তিশালী দেহ তাহার; বসিয়া বসিয়া দোকান করিয়া ভাল থাকে না। সে বেড়া বাধিতে আরম্ভ করিল। রাজু অবসর সময়ে দড়ি জোগাইয়া দিল। পান্ধ মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলে সেই বারণ করিল। বলিল—জ্বল পড়ুক, ভারপর ছ্'থানা লাভল ভাড়া ক'রে চায় দিয়ে নাও; তারপর আবার জ্বল হলে—তথন বরং কোপাবে।

নেই তাহাকে আৰৰ্জনা পচাইয়া সার তৈয়ারী করিতে শিথাইল।

ভরীর ক্ষেতে গাছ গঞ্জাইয়া উঠিবার প্রভাবদিন সেই বলিল—এবারে বরং আর একটা পাড় বন্দোবন্ত ক'রে নাও।

তারপর একদিন বলিল—গোটা পুকুরটাই বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে, বুঝলে! মজা পুকুরের তলাতে ধানের জমি হবে, থুব ভাল। •

একদিন বলিল—পুকুরের ভেতরে জমি, পাড়ের ওপর বাগান, আম- কাঁঠালের গাছ পুঁততে হবে। সে গল করিত—ক্ষেতের ধান আসিবে, ভগন খামারের প্রয়োজন হইবে। বাড়ীর সামনে পাকা শড়কের ওপাশে পতিত ভালাটার কতকখানি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। ওখানে হুইবে খামার। আম-কাঁঠালের বাগানে গাছে ফল হইবে। পুকুরটার তলায় ঠিক মাঝখানে খানিকটা জলা রাখিলে ওখানে মাছ পাওয়া যাইবে।

বলিল—পেটের বাছা, বাড়ীর গাছা, পুক্রের মাছা—এই ভো ভত্তি সংসার।

পাছ মুগ্ধ হইয়া গেল। রাজিয়া তাহাকে প্রায় পাথীর মত পোষ
মানাইয়া ফেলিল। রাজিয়া যাহা বলিল—পাছ তাই শুনিল। শুধু জে
রাজিয়ার বৃদ্ধিই ভাল নয়—রাজিয়া যে দেখিতেও ভারী 'থ্বস্থয়ত' হইয়া॰
উঠিয়াছে। রুকনীর চেহারায় একটা নেশা ছিল, যশোদার চেহারায় নেশা
ছিল না। যশোদা ছিল অভ্ত ফোয়ানী, কিন্তু রাজিয়ার মধ্যে সে সর আছে
রুকনীর চোথ হইটা ছিল ছোট—চাহনী ছিল তীরের ফলায় মত সরু ধারালো,
দেহখানা ছিল ছিপ-ছিপে—সে খিল-খিল করিয়া হাসিত—চলিত যেন নাচিয়া
নাচিয়া—দেখিয়া নেশা না ধরিয়া পারিত না। মশোদার দেহখানাছিল ভরাট
দেছ। যশোদা চলিলে তাহার সর্বাল যেন দোল খাইত। রাজিয়ার চোথ
ছুইটা বড়, তাহার চাহনী যেন আয়নার মত; হর্ঘ্যের ছটা পড়িলে আয়না
যেমন ঝকমক করিয়া উঠে, পাছর চোথ রাজিয়ার বড় বড় চোথ হুইটার উপর
পড়িলে—সে চোখও তেমনি ঝকমক করিয়া উঠিত। রাজিয়ার দেহ জরিয়া
উঠিয়াছে যশোদার মতই কিন্তু রাজিয়া মাধায় অনেকটা লখা। সে মধন চলে

—তথন তাহার সর্বান্ধ দোলও ধার আবার মনে হর ধীর চালে নাচিয়াও সে চলিয়াছে। 'সৈ থিল-থিল করিয়া হাসে না—মুখ টিলিয়া হাসে—সে হাসিতে স্থর না থাক —ইসারার নেশা আছে। রাজিয়ার নেশার সে প্রায় মশগুল হুইয়া গেল। রীজিয়া কিন্তু সমতানী।

সয়তানী রাজিয়া।

বংশীর খানেক পর রাজিয়া একদিন তাহাকে বলিল—একটা কাজ কর ভূমি।

- **一**每 ? °
- —আর একটা বিয়ে কর I
- —বিয়ে ? পামু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।
- —ইা। একা আমি আর পারছি না।

পামু তাহার মৃ: এর দিকে চাহিয়া রহিল I

রাজিয়া তাহাকে হিদাব দিল—একা কি আমি অত কাজ পারি ? সকাল পেকৈ মবের কাজ, তারপ্লর হুধ জোগান দিতে যেতে হয় শহরে, তারপ্র রান্নাবালা—মরকলা—ভিয়েন—দোকান—লছমী-মঙলীর দেবা—তোমার সেবা।

্রী রাজিয়া সে একটা ফিরিস্তি দিয়া গেল। বড় কাজ হইতে একেবারে ভূচ্ছ খুটিনাটর কাজ পর্যান্ত।

পাতু বলিল—ভাগ। একটা ঝি রাখ।

- —উ°ছ । ঝিয়ে ভোমার ছব দিতে গেলে চুরি করবে।
- -₹'I ...
- —ভারপর ভিষেন রারাবারা তোমার ঝিয়ে করবে না কি ?
  পাছ ভবু বলিল—না—না। ছব দিতে আমি যাব।
  রাজিয়া পরদিনই একটা মেয়েকে আনিরা দেখাইল। বেশ ডাগর

মেরে। সম্মুবভী।

## পাছর এবার নেশা ধরিল।

দিন করেকের মধ্যেই রাজিয়া উজোগ আয়োজন করিয়া পাছর মালাদেনর ব্যবস্থা করিল। পাছ রাজিয়ার প্রতি ক্রডজ্ঞতার স্বর্ভিভূত হইয়া
ল। তাহার বারবার মনে পড়িল—দে ঝেদিন রাজিয়াকে লইয়া আসু
দিন যশোদা পলাইয়া গিয়াছিল। আর রাজিয়া নিজে তাহার আবার
াহ দিল। সে বার বার রাজিয়াকে বলিল—ও তোর সেবা কররে।
রাজিয়া হাসিল। যত্ন করিয়া বিছানা করিয়া হৃ'জনকে ভইতে দিল।
দিন পালু সকালে উঠিয়া দেখিল—রাজিয়া নাই।

সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। রাজিয়া পলাইয়াছে ওই নৃতন বউটার হৈয়ে সঙ্গে। নৃতন বউটার ভাই যাত্রার দলে নাচ-গানের মাইার। কটা চমৎকার বাঁশী বাঁজায়। সংসারে আছে অন্ধ বাপ আর এই বোনটি। ঢাকালে বোনটার একবার বিবাহ হইয়াছিল—বিধবা হইয়া সে বাপ-হৈয়র পোষ্য হইয়াই ছিল। রাজিয়ার সঙ্গে বউটার ভাইয়ের প্রীতি গাঢ় ডিঠিলে সে রাজিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব জানায়। রাজিয়া বলিয়াছিল— একবার বিকেলে আমানের ওদিকে যেয়ো।

সে তাহাকে ভাষণ-মূর্ত্তি পাছকে দেখাইয়াছিল—পরদিন বলিয়াছিল, ছ তৈ । তামাকেও মেরে ফেলবে, আমাকেও মেরে ফেলবে। ফাঁসিংক দ্ধুকরে না।

ল্মেকটি তখন দেশত্যাগের প্রস্তাব জানাইয়াছিল।

রাজিয়া ছদিন ভাবিয়া বলিয়াছিল—যেতে পারি; তোমার বুনের সঙ্গে ওর পত্র (চলিত বৈষ্ণৰ প্রধায় হয় বিবাছ) করে দাও"। ও আমাকে যেয় থেতে দিয়েছে—বাঁচিয়েছে। আমাকে ভালও বাসে। ওর ঘর তু দিয়ে আমি যেতে পারব না।

যাত্রার দলের ভ্যান্সিং মাষ্টারের কোন আপত্তি হয় নাই। বোনটার টা গতিরও প্রয়োজন ছিল,। সে নরুণের বদলে পাছর নাক লইয়' দ। রাজিয়া রাজে তাহারই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় য় পাহরে একটা হত পর্যন্ত লইয়া যায় নাই। নিজের চুরি করা সঞ্চয় ল ছিল সুেই গুলি লইয়াই গিয়াছে।

াছ থোজ করিয়া সব জানিয়া সমস্ত দিনটা নির্ছুর নির্যাতনে নির্যাতিত গ নৃতন বউটাকে। তাহাতেও তৃথি হইল না। শেব শশুরের বাড়ী আন্ধ বৃদ্ধকেও ঘা কতক দিয়া আসিল। রাত্রে নৃতন বউটাকে ঘর হইতে র করিয়া দিয়া ঘরে থিল দিল।

স্কালে উঠিয়া দুখিল বউটা ছ্য়ারের গোড়ায় পড়িয়া আছে পোষা রের মত।

বউটা আজও আছে। বয়স হইয়াছে প্রায় ত্রিশ। গোটা কয়েক ছেলেয়ও হইয়াছে। কাজ-কর্ম করে, মার খায়। পাত্র আরও একটা বিবাহ
য়োছিল, সেটা বিবাহের পর বাপের বাড়ী গিয়া আর আসে নাই।
জয়াই বরং আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

দ্বীর্ঘ ভূইবৎসর পর আবার রাজিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে নিজে

ভ্রে একটা ভাকাতির মকর্দমায় সাক্ষী দিতে। ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল

হারই ঘরে। সাক্ষী দিতে গিয়া হঠাৎ শহরের পথে রাজিয়ার সঙ্গে দেখা

য়া গেল। একটা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাজিয়া পথের উপর ছাই

ভিরেতিছিল। পামু থমকিয়া দাঁড়াইল। রাজিয়া ভরে বিবর্গ করি

হর্তে সে দুর্টিয়া বাড়ীর ভিতর চুকিয়া পড়িল। পামু কিছ

টয়া বাড়ীর য়৻য়য় চুকিয়া পড়িল। লাফ দিয়া পিছন হইতে রাজিয়ার চুলের

ঠা ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। রাজিয়া চীৎকার করিল না—ভর্ম
ভরে তাহার ডব-ডবে চোখের সেই দৃষ্টি মেলিয়া পায়র দিকে চাহিয়া

ভিল।

পাতু হিংল্র গর্জন করিয়া যে প্রশ্ন রাজিয়াকে করিল তাহাতে রাজিয়া

াক হটয়া গেল। পাহ প্ৰশ্ন করিল—এ কি ? সাদা ধান-কাপড় কেনে ার ? হাত ভবু কেনে ? সি থেয় সি হুর কই ?

রাজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সে হার্মাঞ্জাদ মর গেয়া **?** 

वाकिया चाफ नाफिया विनन-इंगा।

—সে মরেছে—মরেছে, সে ভৌকে বিয়ে করে নাই। বিধবা নেজেছিস্ নে তুই ? আমি বেঁচে রয়েছি—কেনে বিধবা সেজেছিস্ তুই ?

ৰলিয়াই সে তাহাকে ছুজান্ত প্ৰহার আরম্ভ করিল। রাজিয়া চীৎকার করে ই, কিন্তু পাহ্মর কিল-চড়ের শকেই বাড়ীর লোক জমিয়া গেল। সকলে হাঁ করিয়া পাহ্মকে ধরিয়া ফেলিল। পাহ্ম গর্জন করিতেছিল—আমার রবার। পালিয়ে এসেছে। হারামজানী আবার বিধবা সেজেছে। খুন রে কেলৰ হারামজানীকে।

রাজিয়া হাঁপাইতেছিল।

ৰাড়ীর লোকেরা বলিল—পুলিশে দাও হারামজাদাকে।

রাজি বলিল—না।—ও আমার সোয়ামীই বটে। ও যা বলছে—সব চ্যা ছেড়ে দেন আপনারা।

যুক্ত হইরাও পারু রাজিয়াকে ছাড়িয়া আসিল না। শহরেই বাছারে লাল
ড শাড়ী কিনিয়া চুড়ি কিনিয়া সিল্র কিনিয়া—রাজিয়াকে বউ সাজাইয়া
দী ফিরাইয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া আবার একদফা দিল ছব্বিজ প্রহার।
জি এবারও কাঁদিল না—অত্যক্ত কটের মধ্যেও হাসিয়া বসিল—এইবার
ছ। আর মারলে ম'রে যাব।

পাত্ম ছাড়িয়া দিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রহারোম্বত হইতেছিল। রাজিয়া বলিল আবার হ'দিন পরে মেরো, গায়ের বেদনাটা মরুক।

পরদিন সকাল হইতে পাসুর ঘরে রাজিয়াই আবারগৃহিণী হইয়া বসিয়াছে। মুকিন্তু তাহাকে রোজ প্রহার দিতে ভূলে না। পাস্থ জীবনে কাহাকেও আর বিশ্বাস করে না। কাহারও এতটুকু ওন্ধত্য করে সা। মারা নাই, দয়া নাই। মাহব তাহাকে ঠকাইয়াছে—সে বাগ পাইলেই মাহবের উপর অত্যাচার করিয়া শোধ লয়। তাহার বৃদ্ধি টা—সে পাককে ঠকাইতে পারে না, সে লোককে গায়ের জোরে কাইয়া রাবে, ঠেডায়। বিশ্বজাতের উপর তাহার প্রচণ্ড রাগ।

• তাহার দিদি চারুও কিছুদিন তাহার আশ্রের বাস করিতে আসিয়াছিল।

হর মৃত্যুর পর অনেক সন্ধান করিয়া পাহর কাছে আসিয়া অনেক ভণিতা
রিয়া কাঁদিয়া ব্লিয়াছিল—তৃই আমার মায়ের পেটের ভাই, তোর কাছেই
লোম।

পাস্থ প্রথমেই তাহার গলায় হাত দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তারপর অনেক কারাকাটির পর সে তাহাকে স্থান দিল, কিছু প্রতিদিন হুইটি বেলা তাহাকে সে সামাগ্র অজুহাতে প্রহার দিত। সেই গুরুর কথা তুলিয়া অপ্রায় ভাষায় গালিগালাজ করিত। কিছুদিন পর দিদি পলাইয়া গেল। পাস্থ সেদিন থুব হাসিল।

্ এমনি ভাবে জন্মাদার-দারোগা কোনদিন আসিয়া যদি তাহার কাছে। ভাতের ভিক্কুক হইয়া দাঁড়ায়—তবে সে বড় স্থী হয়।

ভাতের আৰু তাহার অভাব নাই।

রাজিয়া যাহা বলিয়াছে সে সবই তাহার হইয়াছে। রাজিয়ার কলনার চেরেয় অনেক বেশী হইয়াছে। পূক্র-বাগান-জ্বি-দোকান-টাকা তাহার কিছুরই, অভাব নাই। মনের আনন্দে সে দিন কাটাইতেছিল। হঠাৎ আজ তাঁহার এ কি হইল ? অনেক জীব সে হত্যা করিয়াছে। হেঁলোর আঘাতে কুকুরের পা কাটিয়া দিয়াছে, গুলতিতে করিয়া কাক মারিয়াছে অসংখ্য। সেবার তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। পায় তাহার লয়া হেঁলোখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া তাহাদের সলে যুদ্ধ করিয়া একটা লোককে বায়েল করিয়াছিল। ডাকাতেরা সলীকে ফেলিয়াই পলাইয়া যাইতে বায়া

হইরাছিল। পাত্র তথন আহত লোকটার বুকের উপর বসিয়া একটা হাতের-আঙ্,ল ওই হেঁনো দিয়া কাটিয়াছিল। কাটিয়াছিল আর হাসিয়াছিল। কিন্তু আল্ল তাহার এ কি হইল। একটা অন্তি-চর্ম্মসার রেঁায়া-ওঠা কদ্য্য চেহারার বাচুরকে লাঠি মারিয়া তাহার কি হইল।

অন্ধি-চর্ম্মনার গো-শাবক। বড় লালসাতেই সে পাছর গাছটির নিকে
মুখ বাড়াইরাছিল। আ:—মায়ের হ্ব পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, হত-.
ভাগ্যের হাড়-পাঁজরাগুলি সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে! গায়ের রে য়য়গুলি
পর্যায় উঠিয়া গিয়াছে! ওই বিরল রেমগুলির উপরেই অসহায় মায়ের
সম্মেহ লেহন-চিহ্ন চিকন হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের হ্বের
শেষ কোঁটাটি পর্যায় গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। কুধার জালায় বড়
গালসায় সে গাছটায় মুখ দিয়াছিল। মুখের পাশ বাহিয়া সবুজ রস-মিশ্রিত
গালা গড়াইয়া পড়িতেছে।

সামান্ত স্নেহে পাস্থ তাহার গায়ে হাত বুলাইয়াছিল। তাহাতেই সে চতজ্ঞতা ভবে পামুর হাত চাটিতেছে।

পাহর চোখে বারুবার অল আসিতেছে।

ৰাছুৱটাকে যে বঞ্চনা মাহুদ করিতেছে—তাহাতে সে হয়তো বাঁচিবেই ।. সেই হয়তো শেষ আঘাত দিল। পাহু এতকাল ধরিয়া যে বঞ্চনা ইয়াছে—ওই বাছুৱটার বঞ্চনার তুলনায় সব যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে।

## উনিশ

বেলা গড়াইয়া অপরাক্ষেরও শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাফ্ ধনও সেই আহত বাছুরটার পাশে শুক হইয়া বসিয়া আছে। মনের মধ্যে ায় সমস্ত জীবনের স্থৃতির ছবিই অত্যস্ত ক্রতবেগে ভাসিয়া গেল। 'সে-সবের জ এই বাছুরটাকে মারার সঙ্গে সংগ্ধ বিশেষ নাই। তাহারই হাতে

লাঠির ঘা থাইয়াও বাছুরটা যথন তাহারই সামাক্ত আদরে ঈষৎ ক্ষেত্রে স্পর্শে পরম আফুগত্য প্রকাশ করিয়া পাত্র যে হাতে মারিয়াছিল, সেই হাতই চাটিয়াছিল—তথনই মনে পড়িয়াছিল তাহার বাপের কথা। নির্ভুর প্রহার করিয়া জ্বমাদীর বধন ছুইটা নিষ্ঠ কথা বলিয়াছিল তখন ভাহার বাপ জমাদারের পা ছুইটা চাপিয়া ধরিয়াছিল। রুস্কিতায় হাসিয়াছিল। জমান্ধরের এবং বাপের কথা হইতে মনে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার নিজের পিঠের দাগের কথা। পিঠে হাত দিয়াই নিজের জীবনের কথা মনে পড়িয়াছিল। হয়তো আগাগোড়া অরণ করিয়া ছনিয়ার 'ভেল্কীর কথা' সম্বন্ধে তাহার ধারণাটাকেই শক্ত এবং বড় করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। , স্বার্থপর ছনিয়ায় সকলেই ব্যস্ত আপন স্বার্থ লইয়া। জোর-জবরদন্তি— চোথের জল-মিষ্ট কথা-হাসি-দেবা-यञ्ज-मव (ভল্কী, সব ভেল্কী। खमानात, नारताता, ऋक्षी, ठाक निनि, अक्ठीकूत, खमिनारतत शमखा, চাপরাশী, ঘোষবাবা, জমি বিক্রেতা চাষী, মহাজন, যশোদিয়া, রাজিয়া, नकृन् बडेठा गर (७६) मात्र (७६) मात्रनीत मन। (म निटक्प (७६) मात्र। তাহার ভেন্ধী, গায়ের জার—লাঠ। ওই ভেন্ধীর জােরে সে ছনিয়ার ভেল্পী ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। বাছুরটাও আসিয়াছিল আপনার পেট ভরাইতে—চুপি-চুপি। সে তাহাকে ঠ্যাঙাইয়াছে—একখানা পা ভাঙিয়া দিয়াছে। বেশ করিয়াছে। এখন বাছুরটার ড্যাবা-ড্যাবা চোখে জল টল-মল করিতেছে—এও ভেন্ধী। হাত চাটিতেছে—এও ভেন্ধী। হয়তো তার মনের মধ্যে আপন হইতে সমস্ত স্থৃতিটা ভাসিয়া উঠার মূল কারণ তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা,—তব্ও সে সান্তনা পাইতেছে না। চোথের ভিতর জালা করিতেছে—একটা উত্তপ্ত দাহে যেন ভরিষা উঠিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল— চোখের কোণ হুইটা হইতে হুইটা পোকা নামিয়া আসিতেছে এবং পোকা তুইটার স্কালে চোখের উত্তপ্ত দাহ। চোথ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে। পাছ চোথের জর্গ মৃছিয়া ফেলিল। কিন্তু আবার জল আসিতেছে।

মনে হইল—এই বাছুরটার জীবনের সঙ্গে তাহার জীবনের মিল আছে।
না—বাছুরটা তার চেমেও হতভাগা। সে তো তাহার গায়ের জোরে
অনেক বঞ্চনা ঠেকাইয়াছে। বাছুরটার গ্রায়ের জোরও নাই। প্রথম যুখন
সে পলাইয়া গিয়াছিল—তখন তাহার ভাগ্যগুণে বুখন এবং বুখনের স্ত্রীকে
সে পাইয়াছিল। বাছুরটা তাও পায় নাই। সে তো জানে! তাহার
নিজের ঘরেই গরু-মহিষ আছে। লছমী-মঙলী—তাহাদের সন্তান-সম্ভতি
আছে; কেমন করিয়া জবরনন্তির ভেল্কীতে মাছুবে গরু-মহিষ দোহন করিয়া
লয়—সে তো পাছু জানে।

স্ক্রা হইতে বাছুরটাকে বাঁশিয়া রাখে, দুরে বাঁধা থাকে তাহার মা। সমস্ত রাত্তি চলিয়া যায়—তৃষ্ণায় বাছুরটার বুক শুকাইয়া পাকস্থলী মোচডাইয়া উঠে, সে চীৎকার করে—হাম্বা-হাম্বা। মা—মা বলিয়া ভাকে। দূরে আবদ্ধ মা প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ছি ড়িতে চার গলার দিছ; কিন্তু মামুষের ভেল্কীর পাক লাগানো দড়ি ছেঁড়ে না-নিরুপায় হতাশার মাও চীৎকার করে। আশ্চর্ব্যের কণা, পাত্র পূর্বে হইতেই জানে যে, যে-বাছুরটা ডাকে ঠিক তাহারই মা উত্তরে সাড়। দেয়। যে মা ভাকে ঠিক তাহারই বাচ্চাটা ক্ষ্ণায় তৃষ্ণায় নিষ্ঠুর ক্লান্তির মধ্যেও ক্ষীণ কঠে সাড়া জুনির। মারের ভন-ক্ষীরভার, ভন-ভাত্তের কানায় কানার ভরিয়া উঠে, सायू-भिता-(भेषा अपन कि कामण चक भरास व्याव व्याव विकास हैने हैन क्रिया উঠে; প্রাণের ব্যাকুল অধীরতার সঙ্গে দৈহিক বছুণাও সমানে, বাড়িয়া চলে—সে চীৎকার করে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া—চীৎকারও পাঁলুর মূনে পড়িল। সকালে পাত্র হাতে গৃহত্ব আসিয়া বাছুরটাকে ছাড়িয়া দেয়—্বাছুরটা আকুল , আগ্রহে ছুটিয়া যায়,—অধীর আনন্দে তাহার ছোট্ট লেজখানি দোলায় সে, ভাহার মা ফোঁন ফোঁন শব্দ করিয়া ভাহার দেহের আত্রাণ লয়—জ্বিভ দিয়া नद्यात्मत चन्न त्नहन करत, जेयर कुँका हहेशा नद्यात्मत गूर्थ कुनिया त्मय काहात স্থনভাত্তের বৃষ্ণদেশ। পাত্র শুনিয়াছে, তখন মায়ের পাকস্থলীর মধ্যে একটা

আলোড়নের শব্দ উঠিতে থাকে—মনে হয় তাহার দেহের অভ্যন্তরে সমুদ্রমহন আরম্ভ হইরাছে; দেহের রোমক্পে-কৃপে শিহরণ আগে—রোমগুলি
রাড়া হইয়া উঠে—বকথানি মাঝে মাঝে কাপে। ওদিকে বাছুরটার জিহরার
স্পর্নে, আকর্ষণে ধারায় ধারায় নামিয়া আসে হথের উচ্ছুদিত কেনায়িত
ধারা। বাছুরটার মুখের চারিপাশে সমুদ্রের ফেনার মত কেনা জমিয়া উঠে,
বক্ষ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে ছ্ধ। অমনি গৃহস্থ টানিয়া লয় বাছুরটাকে।
তারপর মায়ের মেহোচ্ছুদিত অবসর মন এবং দেহের এই অবস্থার অ্বোগ
লইয়া নিংশেষে রোহন করিয়া লয় হতভাগ্যের জীবনীস্থধা।

ওই মায়ের ন্তনবৃত্ত টানিলে ঘেমন ধারায় হৃধ গড়াইরা পড়ে—তেমনি ভাবেই পাছুর চোথের জলের ধারাও অকুমাৎ প্রবল হুইয়া উঠিল।

রাজ্বালার নিতাকর্মের মধ্যে ছধ বিক্রী করিয়া আসা অস্ততম কর্ম।
বার থাওরা-দাওয়ার পর সাড়ে বারোটা একটার সময়; ফেরে আড়াইটা

\*ঠিনটার মধ্যে। সন্তানহীনা রাজ্ব বয়স প্রায় পায়য় সমান, কিন্তু দেহে
এখনও তাহার সামর্থ্য আছে। দেখিয়া মনে হয়, বয়স ত্রিশ-ব্রিশের বেশী
হইবে না। দেহের গঠনথানিই তাহার ভাল। পায়য় ঘরে পর্যাপ্ত হধ
হয়—রাজ্ চুরি করিয়া হুখও থায়, তর্ তাহার দেহে মেদ-বাহল্য ঘটিয়া তাহার
দেহে প্রবীণার ছাপ মারিয়া দেয় নাই। রাজ্ কাপড়-চোপড়ও ভাল পরে।
মূল্যবান না হউক—ক্ষারে সোডায় কাচিয়া কাপড়-চোপড়ও ভাল পরে।
মূল্যবান না হউক—ক্ষারে সোডায় কাচিয়া কাপড়-চোপড় সে পরিকার
রাখে। তাহার সে অভাব এখনও যায় নাই, হুধ বিক্রী করিছে গিয়া
শহরত্ল্য হাম্ম-থানার এখানে ওখানে রিলিকজনের মঞ্জলিস দেখিলেই হু'দও
দাঁড়ায়—হাল্ত-পরিহাস করে। কথনও কথনও এমন জমিয়া যায় বে, ফিরিবার
সময় পর্যায় তাহার ভূল হইয়া যায়। সেদিন বাড়ীতে ফিরিলেই পায়
তাহাকে প্রহার করে। য়াজু সে প্রহারকে তাহার জীবনের খাওয়া-পরার
মত পাঙ্বান-গণ্ডার সামিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সে মার খায়—

চীৎকার করে না। পাছই চীৎকার করে, পাছর চীৎকার ক্লান্ত হইরা আসিছে বলে—নাও, এইবার ছাড়। রাজুর আজও অনেকটা দেরী হইরা বিন্নাছিল সে আজ প্রহারের মাত্রা কলনা করিয়া নিজের মনকে বৈশ শক্ত করিয় ভূলিয়াছিল। বাড়ীর দাওয়ার উপর উঠিয়াই সে কিন্ত অবাক হইয় গেল। পাছ কাঁদিতেছে! সামনে একটা কলালসার বাছুর পড়িয়া আছে।

রাজু বিশ্বরে হতবাক হইরা দাঁড়াইয়া গেল। পাম্ব একবার মুখ ফিরাইয়া রাজুকে দেখিল—জারপর আবার বাছুরটার দিকে মুখ ফিরাইয়া তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল, চোখের জল মুছিবার চেষ্টা করিল না, কালার জন্ত কোন লক্ষাও বোধ করিল না।

রাজ্র আজে পাছকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় লাগিল। পাল্লর এমন রূপ সে কথনও দেখে নাই। সভয়ে সসজোচে পাল্লর পাশে বসিয়া সে মৃত্যুরে প্রেল্ল করিস—কি হ'ল ?

পাত্ম কোন কথা বলিল না।

রাজু আবার বলিল—হাা গো ?

পাছ এবার ক্ষমাস ব্যক্তির মত সমস্ত মুখটা মেলিয়া একটা নিখাস লইল। কিছু একটা বলিবার চেষ্টা করিল—কিন্ত কোন কথা বাহির হইল না, বাহির হইল—উজ্ঞাস-জড়িত একটুকরা শব্দ।

রাজু সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে পাস্থর মূখের দিকে চাহিয়া র**হিল, ভর্ও** পাস কিছু বলিতে পারিল না—শুধু বারবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না—না— না।

হয়তো এ 'না'-এর অর্থ, আমি বলিতে পারিতেছি না। অথবং জিজাসা করিও না রাজ্। অথবা— 'আমার আর কিছু বলিবার নাই; ছনিয়ার আমার কথা ফুরাইয় গিয়াছে।' হনতো বা, 'গোটা ছনিয়াটাই আমার কাছে 'না' হইয়া গিয়াছে। তাহার ভীষণ কঠিন মুখখানার পেশীগুলি আবেগের আক্রেপে ধর-ধর করিয়া কাঁপিতেছে। রাজু এবার বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখিল। বাছুরটা পঞ্জিয়া আছে—
পান্তর হাত্ চাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘাড় তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে,
কিন্তু পান্তিতেছে না। একটা ফুেঁল করিয়া গভীর নিশাল ফেলিয়া আবার
ভইয়া পড়িতৈছে। রাজু বাছুরটাকে নাড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া বলিয়া
উঠিল—এ:—পাখানা একেবারে ভেঙে গিয়েছে!

পাত্র এবার বলিয়া উঠিল—আমি ওকে মেরে ফেললাম রে রাজি, আমি বাছুরটাকে মেরে ফেললাম।

পাহর নতুন ব্টুটা ব্যাপারটা জানিত। সে ক্ষেক্ষারই ইহার মধ্যে উঁকি মারিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিলতে ভরদা পার নাই। সে রাজ্বালার কণ্ঠবর শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে আদিয়া আড়ালে দাঁডাইয়াছিল। রাজ্কে পাফু কিছু বলিল না দেখিয়া সাহস পাইয়া সে এবার বাহির হইয়া আদিল—বলিল—য়া-গো! গো-হত্যে করলে তুমি!

- 🔹 রাজু আবার বারবার ঘাড় নাড়িল—যাহার অর্থ, না—না—না।
- ্ মেয়েটা বলিল—নাও, এখন গৰুর দড়ি হাতে ক'রে ব্যা—ব্যা ক'রে দেশে দেশে ভিখ ক'রে বেড়াও!

্গো-বধের প্রায়শ্চিন্ত তাই-ই বটে। একটা নির্দিষ্টকাল গৃহত্যাপ করিরা তিক্ষা করিরা থাইতে হয়—্মৌনী থাকিতে হয়, একমাত্র শক্ষ-গরুর শক্ষাকুকরণ করিয়া 'ব্যা-ব্যা' বা 'হাষা' শক্ষ ছাড়া অক্ত কোন শক্ষ উচ্চারণ করিতে প্রনা। হাতে থাকে একগাছি গরুর দড়ি—সেই দড়ি দেথাইয়া এবং গরুর শক্ষ করিয়া দেশে দেশে স্থীকার করিয়া ফিরিতে হয়—ম্মামি মহাপাপ করিয়াছি—আমি গো-বধ করিয়াছি।

পামু জাহার কথা শুনিয়া ম্বণায় ক্রোবে জরুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল—কিন্তু কিছু বলিল না।

- त्राष्ट्रविन-पृहेशाम वालू! यत्राव (कन ! এक-कड़ा व्याखन कर ।

সেঁক দিতে হবে। 'হাড়-জোড়া'র পাতা নিমে আসছি আমি, বেটে গ্রম ক'বে লাগিরে দি'। মরবে কেনে ?

পাম রাজুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতাভরে বলিল—বাঁচবে ? নাজু—বাঁচবে ?

# কুড়ি

রাজিয়া সরতানী, সে পার্যকে ছাড়িয়া একবার পলাইয়া গিয়াছিল, এখনও এই পরিণত বর্ষে সে বাজিয়া হুধ বেচিতে যার, দেরী করিয়া ফেরে, পাফু সব বুঝিতে পারে কিন্তু রাজিয়া তবু অন্তুত। বড় ভাল। অনেক গুণ তাহার। বাহবা রাজি—বাহবা। পাফুর মুখে এতক্ষণে অল হাসি দেখা দিল।

'হাড় কোড়া' গাছের পাতা আনিয়া মোলারেয় করিয়া রাজু পিশিরা কোলা। তারপর গরম করিয়া ভাঙা জারগাটায় প্রলেপ দিরা কাপড়ের কালি বিরা বাঁধিয়া বিল। তাহার উপর হুইটা শক্ত বাধারী পায়ের মাপ্র করিয়া কাটিয়া দড়ি বিয়া শক্ত করিয়া পায়ের সক্ষে বাঁধিল।

পাতু প্রশ্ন করিল—ও কি হবে ?

রাজু হার্সিয়া বলিল-দেখনা।

পাছ চটিয়া উঠিল—রাজ্র চুলের মুঠা ধরিয়া টান দিরা বলিল—লা। লাগবে ওর।

পার চুলের মৃতি ধরিয়া আছে, তবু রাজ্ব মুখে হাসি, বলিল—ছাভ ছাড়।
বলহি।

**一**年?

-- হাত তেঙে গেলে ডাক্তারগানার ভাঙা হাতে কাঠের ফালি বেং দেয় না ? দেখ নি ?

🖳 পাছ এবার রাজ্ব চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিল।

া রাজু বলিল—কাঠ বেঁধে না দিলে ভাঙা হাড় কেবলই নড়বে যে, জোড়া লাগৰে কেন-

ঠিক ! পাছ এবার স্বীকার করিমা বাড় নাড়িল—ঠিক !
রাজু বলিল—আমি ঠিক শক্ত ক'রে বাঁধতে পারছি না, তুমি বাঁধ দেখি !
পাম দড়ি হাতে লইয়া টান দিল—বাছুরটা সঙ্গে সংক্ষ কাতরাইয়া অঞ্চ
পা তিমখানা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। রাজু বলিল—হাঁ-হাঁ এত জোরে নয় ।
করলে কি প

পাশ্বর হাতের টানে ব্যাণ্ডেজের কাপড় কাটিয়া হাড়-জোড়ার রস বাহিক হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্ব বোকার মতই রাজ্ব দিকে চাহিয়া রহিল। রাজুবলিল—আব একটু আতেঃ।

পাছ আবার দড়ি ধড়িয়া টানিল—কিন্ত এবার দড়িতে আদৌ টান পড়িল না, দড়ির সঙ্গে পায়ন্ত্র হাত বর-ধর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু তাহার হাত হইতে দড়ি টানিয়া লইল—কিন্তু হাদিল না।

শ্রাসিল অপর বউটা, বুলিল—বুড়ো মিলো!
 রাজ্ তাহাকে ধনক দিয়া বলিল—য়া ফ্যাক-ফ্যাক ক'বে হাসতে হবে না।
 আগুনে কাঠ দিয়ে এসেছিস—আগুন হ'ল কিনা দেখ।

--- আনছি। "আনছি! তোমার ডাক্তারী বিস্তেটা দেখি।

পাছ উঠিয়া দাঁড়াইল। বউটা ভয়ে এবার বিবর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া পাঁছর এই বিহনল ভাবটা দেখিয়া তাহার সাহস হইয়াছিল— তাই সে এমন ভাবে ছিসিকতা করিয়া কথা বলিতে সাহস করিয়াছিল। পাছ যে এমন ছকলাও উঠিয় শাঁড়াইবে, সে করনা করিতে পারে নাই। সরিয়া বাইবারও পথ নাই—সামনে পাছ, পিছনে দেওয়াল, পাশে বাছুরটা— অঞ্চপাশে একখানা তজাপোষ্।. সে আতত্তে দেওয়াল লাগিয়া গিয়া সভয়ে ছই হাত ভূলিয়া দাঁড়াইয়া য়হিল। পাছ বিস্ক ভাহাকে বিছু বলিল না, সে ভজাপোবটায় উপরে উঠিয়া সেটার উপর দিয়াই বাড়ীয় ভিতরে চলিয়া গেল।

নৃত্র বউটা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ পাহুর গমনপথের দিকে চাহির থাকিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দিদি, মিনদে এইবার মরবেন।

রাজু চোথ তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল—ভারপর বলিল—চুণ কর। শুনতে পাবে এখনি।

বউটা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল-কি হ'ল বল দেখি ?

- —মানুষ্টার মনে বড় লেগেছে রে!
- मत्म (नर्गाष्ट् ! मन !

সে আরও কিছু বলিত কিন্তু ওদিকে সবল পদিবিক্ষেপ-ধ্বনি ধ্বনিত ছইঃ উঠিল, সঙ্গে সজে বউটা চুপ করিয়া রাজুর পাশে বদিয়া বাছুরের গায়ে হাং বুলাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটা প্রকাণ্ড কড়াই পরিপূর্ণ করিয়া আগু আনিয়া পালু নামাইয়া দিল।

ন্তন বউটা এবারও আত্মস্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—ও মা গো! এ যে ভিষেনের কড়াই! ভিষেনের কড়াই সতাই বড় যত্নের জিনিয়।

আগুনের আঁচে থাকিয়া পান্থ উত্তপ্ত হইয়াছিল—সে এবার বউটার খাড়ে ধরিয়া টানিয়া বলিল—আবে হারামজানী! তোর হাড় ভেডে দোব আজ।
বাধা দিল রাজূ।—হাড়—হাড়। একটার হাড় ভেঙেহ, সেইটার ব্যবহা
আবে হোক। তারপর ওটার হবে। ও তো পালাচ্ছে না।

পাম বউটাকে ছাড়িয়া দিল, বলিল—নেড়া কুন্তি কাঁহাকা। এঁটা পাতের অন্তে পড়ে থাকে, তাড়ালে যাবে না—বাত দেখ না।

রাজু বলিল—যা লো সেজ, ভাকড়া নিয়ে আয় দেখি। ভেঁড়া চট আছে ভিয়েনের তাই নিয়ে আয় ববং।

পায় ইাউ-মাউ করিয়া বলিল—তামাসা! তামাসা! সব তাতেই তামাসা!

রাজু কিছু বলিতে গেল—কিন্তু পাত্রর মুখের দিকে চাহিয়া পারিল না। সে অবাক হইমা গেল। পাত্মর চোগ দিয়া জল পড়িতেছে। ইাউ-মাউ ক্রিয়া বলা নর—কারার আবেণে কথাওলি এমন শুনাইতেছে। সে আর কিছু বলিল না, সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম সেঁক দিয়া বাছুরটাকে বেশ খানিকটা ভালা করিয়া তুলিল। তথন আনোয়ারটা বারবার উঠিয়া বিশ্বার চেষ্টা করিতেছিল। বাজু বলিল—বাঁধা পা-খানা এইভাবে আগে রেখে বসিষে দাও দেখি!

রূপজ্যার নির্দেশ মত পাত্ম বাছুরটাকে বদাইয়া দিল। বাছুরটা বেশ বিলে। পাত্ম খুদী হইয়া বলিল—বাহবা রাজিয়া! বলিয়া দে সঙ্গেছে বাছুরটার মুখে হাত বুলাইয়া দিল—বাছুরটা এবার ফোঁস করিয়া মাধা নাড়িয়া পাত্রর হাতে একটা চুঁমারিল। পাত্ম এবার হা-হা শকে হাসিয়া উঠিল। বাহবারাজিয়া! বাহবারে!

এদিকে পাছ কিন্তু বাষ্ট্র চার পায়ে লাঠি মারিয়া বা্ছকে খোচা মারিয়া বিস্মাছে, কারণ বাছুরটা বাঘের পোষা বাছুর। এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রত্যাপশালী জমিলারের প্রতিনন্দিনী। প্রথম ছইদিন বাছুরটার কোন বাজই হয় নাই। পাল হইতে ছটকাইয়া বাছুরটা অল একটা পালের সঙ্গে এদিকে আসিয়া পড়িয়া প্রতে ঘ্রিতে পায়র লাঠির সীমানায় হাজির হইয়াছিল। সেনিন রাখালটা কোন কথা কাহাকেও বলে নাই। পরের দিন সকালে হয় ছহিবার সময় ভারপ্রাপ্ত কর্মাতার হাজির হইয়া দেখিল একটা গাই ক্ম দোহন করা হইতেছে। একেই হয়বতী গাভী এ বাড়িতে আসিলেই হয় ক্মমাইতে অফ করে; তাহার উপর, নিজেকে কিছু লইতে হয়, সেটা জল মিশ্রাইয়া প্রণ করিয়া দেওয়া হয়। গাইগুলির হয় কমিয়া যায় এবং হয় জলো হয়—এ জল মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রভূ সকাশে তিরয়ত হয় হয়তেবাল্যারণভার মত প্রভূর সকাশে উপন্তিত হয়া করজােড সমস্ত নিয়েন করিল। প্রভূর রাখালের জরিমানা করিলেন। এবং কয়েরজন্ধে করিল। প্রভূর রাখালের জরিমানা করিলেন। এবং কয়েরজন

লোক সন্ধানে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। পাগড়ী বাঁধিয়া লোক বাছির ছইয়া গেল, সন্ধায় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহাদের তিনজনই অবশু গ্রামান্তরে গিয়াছিল। একজন গিয়াছিল ছইজোশ দ্রবর্তী একগ্রামে প্রণয়িনীর বাড়ী। একজন গিয়াছিল বেহাই বাড়ী, অপরজন গিয়াছিল—শু।লিকাল্য। সংবাদ শুনিয়া জমিদার নিশ্তিষ্ট হইয়াছিলেন—বাছুরটা মরিয়াছে। গক্ষর জমা-খরচেরও থাতা 'আছে সেরেন্তায়, সেখানে খরচও লেখা হইল—"লোকসান খাতে এচ—হারাইছ মরিয়া যায় বাছুর একটি"। পুরোহিত বিধান দিলেন অপ্যাতে গোহত্যা ছইয়াছে, প্রায়শিচত্তের প্রয়োজন। খরচ লাগিবে। অর্দ্ধিক কাটিয়া তা'ও মঞ্জুর হইল। পুরোহিত বিলেন—কেশ মুগুন করিতে হইবে। প্রভু একটু ভাবিয়া বলিলেন—অন্ত ঠাকুরকে ডাক।

অনন্ত ঠাকুর প্রভূব গৃহ-বিগ্রহের পৃত্তক এবং পাচক—যুগাছন্ত।
সে আসিতেই প্রভূবলিলেন—একটা বাছুর মরেছে। প্রাশ্চিত্তির করতে
ছবে। তুমিই করবে।

—যে আজে।

—পুরুত মশার বলছেন—মাণা কামাতে হবে।

অনতের মাণার থাসা টেরী, টিকিটি পর্যান্ত দেখা বার না। সে মাধ্য চুলকাইরা বলিল—আজে, চুলের মূল্য ধ'রে, দিলেই—

পুরোহিত বলিলেন-পাচিদিকে।

প্রভূবলিলেন—মাণা কামিয়ে ফেল। সঙ্গে সজে একটি চকিত বিচিত্র দৃষ্টি হানিয়া আপন কাজে যন দিলেন।

আর কেই কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। অনস্ত, পুরোহিত হ'জনেই চলিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া অনস্ত পুরোহিতের, দিকে একটা ভীষ্যক দৃষ্টি হানিয়া বলিল—পাচসিকে ? নয় ? পাঁচ প্রশায় হ'ত না ? পাঁচটা প্রসাও তোপেতে।

় পুরোহিত বলিলেন—বাঁদরামী করিস নে—খাম।

—থামৰ? আর এটা বুঝি বাদরামী হ'ল । তৃমিও কিছু পাবে না, আমিও না, বেজা নাপিতও না। ঝাঝখান থেকে—। সে সম্মেতে আপনার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া আক্রেপভরেই বলিল—বাবুর ভো টাক, কামাতেও হ'ত না। বললেই তো পারতে—মাধা তো আপনার মুড়ানো হয়েই আছে।

তৃতীয় দিনের দিন।

পাম দোকান খুলিয়া বসিয়া ছিল। বেলা অপরায়ের দিকে গড়াইয়া আসিতেছে। দাওয়ার উপর বাছুরটা তেমনিভাবে বসিয়া আছে। মুথের কাছে একটা মাটির পাত্রে ছধ, একটা পাত্রে মাড়, সামনে কতকগুলি কচি ঘাস। সেইদিন হইতে পাম দিনে ঘুম ছাড়িয়াছে। সে বসিয়া ভাবে। ভাবনার কথা অন্ত কিছু নয়ু, ভাবে আপনার বিগত ক্ছিনী—আর ভাবে বাছুরটার কথা। বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখে, মধ্যে মধ্যে প্রকট পঞ্জরাম্থি উরির উপর হাত বুলায়—আবাত পাওয়া হানটির উপর হাত বুলায়—হালত পাওয়া হানটির উপর হাত বুলায়—হালত পাওয়া হানটির উপর হাত বুলায়—হালত পাওয়া মাহবে তাহার মায়ের ছ্ব নিংশেষে ভানিয়া বাহির ক্রিয়া লইয়া তাহার এই দশা করিয়াছে। অন্ত সম্বে সে কাজ-কর্ম্ম করে, সে সময় আন্দে-পাশে থাকে রাজিয়া আর সেজ বউটা। তাহালের সামনে সে এমনভাবে ভাবিতে যেন কেমন অরাছেন্দ্য বোধ করে। তর্পু তাহাজনর কাছে পালুর এই ভাবটা গোপন নাই।

পরের দিন-হইতেই পারু হুধ খাওয়া ছাজিয়াছে।
নতুন বউটাই হুধ দিতে আদিয়াছিল।
পালু বলিৢয়াছিল—উঁহু! নিয়ে যা।
--এঁগ ? বউটি কথা বুঝিতে পারে নাই।

-- निष्म या।

- -- নিয়ে যাব প
- —হাা-হাা-হাা। কতবার বলব १
- —কেন ? হুধ তো বেশ ঘন ক'রে জাল দিয়েছি ! '

পাত্ম হন্ধার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল—ছ্ধের বাটিটা ছুড়য়া ফেলিয়া দিছে গিয়া—কি ভাবিয়া ফেলে নাই, বাটিটা হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া ওই বাছুরটার মুখের কাছেই ধরিয়া দিয়াছিল।

রাজু পিছনে পিছনে আসিধা বাটিটা উঠাইয়া লইয়া বলিয়াছিল—জাল দেওয়া হুধ ওকে দিতে হবে না, ও খাবেও না। ওকে কাঁচা হুধ দোব। এটা তুমি—

—না—না। রাজ্! না! আমি আর হুধ থাব না। কখনও না। কখনও না।

তাহার সে দৃঢ়ভঞ্চিতে ঘাড়নাড়া দেখিয়া রাজু আর কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া আসিতেছিল।

পামূ আবার ডাকিয়া বলিয়াছিল-রাজিয়া।

রাজু দাঁড়াইতেই বলিয়াছিল—মরবার সময়ও আমার মুথে যেন হুধ দিবি না।

রাজু হাসিয়াছিল।

—হাসিস না রাজিয়া। আর শোন ! কাল থেকে মুঙলী ুঙলীকে আবাধাক'রে হইবি। খবরদার ! পুরা হুইবি না।

রাজুকোন কথা না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। পদ্দের দিন পাছ ঠিক আসিয়া ছধ ছছিবার সময় হাজির হইয়াছিল। আর্ক্লেকের বেশী ছহিতে দেয় নাই। বলিয়া দিয়াছে—ছথের রোজ যাহারা লয় তাহাদের কয়েক-জানকে যেন জাবাব দেওয়া হয়।

রাজু চুরি করিয়া হুধ খার। হুধে জল মিশাইয়া হুধ বাড়াইয়া বিক্রম করিয়া প্রশা করে। কিন্তু পাত্র এ আদেশ লজ্মন করিতে সাহ্ন করে নাই। পাহর মনের অবস্থার কথা তাহাদের কাছে গোপন নাই। কিন্তু তাহারাও মুথে কিছু বলিতে সাহস করিলেছে না। প্রথম প্রথম রাজিয়া সাহস করিয়াছিল—কিন্তু তাহারও সাহস ক্রমশ: জুরাইয়া যাইতেছে। পাহর ভিতর আর ক্রমল মৃতন কেই উঁকি মারিতেছে। তাহার চেহারা কেমন এখনও তাহারা দেখিতে পায় নাই। তাই তাহাদের সাহসে কুলাইভেছে না।

পাত্ম উদাস দৃষ্টিতে চাহিমা বনিয়া ভাবিতেছিল। তাহার ভিতরের নৃতন জন অকপট্টভাবে আল্লপ্রশাশ করিয়া বনিয়াছিল।

ঠিক এমনি সময়ে একটি অভিযানকারী দল—জমিদারের চার-পাচজন 
চাপরাশী সদর্পে আসিয়া হাজির হইল। ভাহাদের পুরোভাগে মৃভিতমন্তক 
অনস্ত পুজক! তাহার আর দিখিদিক জ্ঞান নাই—হারামজাদা—শৃমার কি 
বাচাতা! আর তাহার হিন্দীতে কুলাইল না—মৃভিত মৃক্তকে হাত বুলাইয়া বিলল—পাবও—গো-হত্যাকারী!

#### একুশ

অনস্থের আক্ষালনটা মন্দ্রান্তিক ছংখ-সঞ্জাত। বেচারার মাধায় একগুছ টিকি কাতীত অতিবল্পের কেশকলালের গর্বহিছ বিলুপ্তপ্রায়। আয়নায় মুখ দেখিয়া অনুক্রর নিজেরই চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীর 'ওকড়ি' নাম্মী মুবতী বি-টি যত রসিকা তত মুখরা,—ওক্তাদ কামারের হাতের পান দেওয়া ইস্পাতের অক্সে গাছের কাণ্ড কাটিয়া যায় অপচ গাছ যেমন দাঁড়াইয়া পাকে—তেমনিভাবে সে মামুষের মার্দ্রছেদ করে অপচ মামুষের বিলার কথা পাকে না। 'কুক্ডি' বি তাহাকে দশজনের সামনে যে অপ্রস্তুত ক্রিমাছে শেকপা তাহার মনের মধ্যে অপারেশনের ক্তেটিকার আয়োডন-

প্রায়ুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাধা হইয়া কোন রকমে চাপা আছে। সে পাছকে পাইয়া দিগবিদিক জ্ঞানশৃত্যের মত গালিগালাক আরম্ভ করিল।

সলের চাপরাশীরা শবিত হইয়া উঠিল। তাহারা পাছতে আনে।
তাহার দৈহিক শক্তি, চরিত্রের প্রচণ্ড রচ্তা—এখানে কাহার ও অজানা নয়।
সে যদি হলার ছাড়িয়া একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়ায় তবে তীবণ কাণ্ড হইয়া
দাঁড়াইবে। তাহারা অবশু সংখ্যায় অধিক—এক্ষেত্রে পাছর পরাজয়
অবশ্রন্তাবী, কিন্তু পাছ মরিলেও ঘটোৎকচের মত মরিবে। একা মরিতে
মরিতেও অন্তত: হুইজনকে মারিয়া তবে সে মরিবে। সে-ছুইজন হইবার
আশকা প্রত্যেকেরই আছে। তাহারা অনক্ষকে ধ্যক দিয়া বলিল—এই
ঠাকুর! এই!

অনস্ত ৰলিল—আমি মর্ব। ওবে বেটারা আমি মরব। বেটাগো-হত্যে করেছে, ব্লন্নত্যেও করক। নে—বেটা আমাকেও খুন কর।

পাত্ম কিন্তু অনন্তকে কিছুই বলিল না। সকলে আন্চর্য্য হইয়া গেল— পাত্ম উঠিয়া ভাঙ্গালায় সবিনয়ে বলিল—বাছুরটি তোমার ঠাকুর १

রন্ধনকার্য্যে পারদশীরা রসায়ন-শাস্ত্র জ্ঞানে না—কিন্তু একটা ভাত ।
টিশিলেই হাঁড়ির খবরটা বুঝিতে পারে; চাপরাশীরা পাত্র বিনয় দেখিয়া।
ঝট করিয়া ভাহার হাত চাপিয়া ধরিল—চল্।

পাহর হাতথানা শব্দ হইয়া উঠিল—কিন্তু শব্দিপ্রয়োগ সে করিল না। ৰলিল—কোথা ?

## —কাছারী। বাবুর তলব আছে।

—বাবুর ভলব ? কাহে ? বাবুর কি ধার ধারি আমি ? বাবুর নামে পাছ জলিয়া উঠিল। সবাই সংসারে ভেতীদার, কিন্তু অমিদার বড় ভারী ভেত্রীদার। উহারা সব মাছকেই মাগুর মাছ কোটার পদ্ধতিতে কাটে। উহারা ফলের শাস খায় না—নিঙড়াইয়া রস বাহির করিয়া খায়। পায়ে ইাটে না—লোকের ঘাড়ে চাপিয়া পাছী করিয়া যায়। হাতে মারে য়া—

ভাতে মারে"; হাতে মারিলে নিজে মারে না—অপরকে দিয়া মারায়; মারিবার আছেগ বাঁধে। সে টানিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইল।

চাপরশীটা বলিল—জবরদন্তি করলে ভাল হবে না।

পাছ হুকার দিয়া উঠিল—তুমলোঁক জবরদন্তি করতা হায়। হাম নেই।

—তৃমি বাবুর বাছুর মেরেছ কেন ?

প্রাত্ম মুহুর্তে যেন নিভিয়া গেল। বলিল-বাবুর বাছুর ?

—হাঁ—হাঁ। চলো চলো! পাহর নিভিয়া যাওয়াটা আলো নিভিলে অধকার হইরা যাওয়ার মতই পরিকুট; নে অধকারের মধ্যে কোন আলমী ভূতের মতই চাপরাশীর দল অধকারের স্থযোগে নাচিয়া উঠিল।—চলো—

• চলো।

পারু আর বিরুক্তি করিল না। বলিল-চলো।

অপরাধীর মতই সে ভাপরাশীদের সঙ্গে কাছারীর দিকে অগ্রসর হইল।
মাথা নীচু করিয়া চলিল, মুথে কোন কথা বলিল না। তাহার পাশে পাশেই
অমস্ত চলিরাছিল, সমানেই সে গালিগালাজ করিতেছিল; পামু একবার
তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার মনের অপরাধ-বোধের কাছে
এ সব অপমান এত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে তাহার কোন কোভ
জাগিতেছে না।

• বাবু ৰসিয়াছিল হাটু ভাঙ্গিয়া—কর্ইয়ের উপর ভর দিয়া অনেকটা শীকারোজ্বত পশুরাজের মত। ঐভাবে বসাই তাঁহার অভ্যাস। ঐ বসার ভঙ্গির সন্দেরে জানোয়ারের শীকার ধরার ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে এটা অবশ্ব তিনি কথনও ভাবিয়া দেখেন নাই; লোকেও ভাবিয়া দেখেনা—ভাবে ওটা একটা রাজকীয় কায়দা।

বাবু তাহার দিকে চাহিল। একেবারেই বলিল। দিলেন— পঞ্চাশ টাকা

ক্রিমানঃ। বসু ওইথানে। দিলে উঠে যা।

পাত্ম কোন প্রকার বিদ্রোহ করিল না। বসিল।

ভাষার নীরবতার বাবু অভাজ চটিয়া গেলেন, উছোর আসনের নীচেই পড়িয়াছিল তাহার চটি—সেই চটি তুলিয়া লইয়া তিনি চুড়িয়া মারিলেন পাহর মুখে—হারামজালা—গরু মার তুমি ৮ গোহত্যাকারী!

কর্মচারীবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নায়েব আসিয়া বাবুর সামনে দাঁডাইয়াবলিল—পাক।

বাবু তাহার ইন্ধিত বুঝিলেন, ডাকিলেন—চাপরাশী ! চাপরাশী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বাবু বলিলেন—হিঁয়া থাড়া রহো।

চাপরাশীটা দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যাহার জ্বন্ত এক শকা, এত সাবধানতা

—সে যেমন মাথা হেঁট করিয়া আসিয়াছিল, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল—
তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল—জুতা থাইয়াও একবার মাথা তুলিল না।

অনেককণ পর বাবু আবার বলিলেন—গোহত্যা কর তুমি ?

পাফু এবার চোঝ তুলিয়া চাহিল। সকলে স্বিক্ষয়ে দেখিল—পাহ কাদিতেতে।

পাত্র ভয় দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হইল—এইবার গোঁয়ারের শাসনকর্তঃ মিলিয়াছে।

বাবু নিজের দণ্ড-বাক্য আবার উচ্চারণ করিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিয়ারা! পাছ এবার উঠিয়া দাঁডাইল।

বাবু বলিলেন--বস।

— টাকা তো আমার সঙ্গে নাই বাবু। টাকা আনতে, ছবে তোণু পাল সবিনয়েই বলিল।

বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিজেন—আংশ ঘণ্টার মধ্যে!

—তাই দোৰ।

পায় আংধ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশ টাকা জ্বিমানাদিয়া নীরবেই কাহারী হইতে বাঞ্জির হইয়া গেল। বাবু বলিলেন—ঠাকাটা জনা কর। বাজে থাতে আজ্বার—।

আনস্ক বাঁহিরে প্রতীকা করিয়া ছিল। তাহার কেশ-কলাপের মূল্য হিসাবে বাজে থাতে থরচের কত আছ নির্দারিত হয় শুনিবার জায়া। সে শুনিল—জ্মাই হইল পঞাশ টাকা। খরচের কোন উল্লেখই হইল না। সে আর একদফা অভিসম্পাৎ দিল পাছকে—শালার অয়লশূল হোক—কুঠ হোক —বজাঘাত হোক মাথায়!

এতৃক্ণ ভালয়-ভালয় কাটিয়াও শেষরকা হইল না। হালামা একটা বাধিল। বৈকালে বাবুদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল পাত্মর বাড়ীর সন্থা। পাত্ম ক্রকৃষ্ণিত করিয়া বলিল—আবার কি ?

- ্ –বাছুরটা নিতে এগেছি।
  - —वाहुत ? পाञ्च गाँक विश्वा मिन—वाहुत चामि दगांव ना।

পাস্থর ওবেলার অপরাধীর মত আচরণ দেখিয়া এবারকার অভিযানটা নিতান্তই নিরীহ-গোছের ছিল। আদালতের পরোয়ানা লইয়া আসে পিওন— জ্ঞানে ওই শীলমোহরটাই তাহার বল। সেটা যেখানে অমান্ত হইবার আশক্ষা পাকে-সেইখানেই আসে প্লিশ। পুলিশের পর আসে ফৌজ। ফৌজ রাজ্ঞা দখলের প্রের পুলিশ শাসন করে—তারপর চলে পরোয়ানাতেই কাজ। ওবেলায় ফ্রেজ এবং পুলিশের কাজ হইয়া গেছে। তাই এ বেলায় শুধু রাখালটা এবং এক্জন মাহিন্দার গাড়ী লইয়া বাছুরটাকে লইতে আসিয়াছিল।

त्राथान (इंग्डिंग) विनन्- ७ है। वाङ्रुत (य चामारमत ।

ু-পাহর দর্বাঙ্গ জালা করিয়া উঠিল—দে বীভৎসভন্নিতে হাত-পা নাড়িয়া

দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—ওরে, শালার বেটা শালা, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, ভাল চাও তো বেরোও। বেরোও, বলচি বেরোও।

রাখাল ও মাহিনারটা হতভত্ত হইয়া গেল।

পাছ বলিল-খুন ক'রে ফেলব। বেরো, বলছি। বেরো 1

তাহারা গাড়ী লইয়া পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার আসিল অভিযান। সাত-আটজন চাপরাশী—হাতে লাঠি।

পাছ এবার একগাছা লাঠি হাতে দাঁড়াইল। নীরবে—কোন আক্ষালন সেকরিল না। কিন্তু চোথে তাহার এমন দৃষ্টি যাহা দেখিয়া মাছবের মনে হয় অসম কয়লার খণ্ডকে।

এक्खन চাপরাশী বলিল—বাছুর দিস নাই কেন ?

- পাতু বলিল—বাছুর আমি ক্নেছি।
- --কিনেছিল ?
- —ইা। সকাল বৈলায় করকরে পঞ্চাশ টাকা গুণে দিয়েছি।
- -- দে তো জরিমানা।
- —জ্বিমানা ট্রিমানা আমি বুঝি না। বাছুরটাকে আমি মেরেছি, থোঁড়া ক'রে দিয়েছি, বাবু তার জ্বস্তে পঞ্চাশ টাকা চাইলে, তাই দিলাম—বাছুর কেনে দোৰ আমি। তৈার কোন জিনিষ ভেঙে দিলে—তার দাম দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু তাহলে ভাঙা জিনিষ্টা তো আমার।

পাছর যুক্তির দাম ভাষণাত্র দিবে কি না জানি না—কিন্ত চাপ েশীরা দিল। এই শ্রেণীর পোকের কাছে যুক্তিটার মূল্য আছে—ভাহারা অন্ততঃ বুঝিল।

পাত্ম বলিল—এর জত্তে খুন হতে হয় জান দিতে হয় তাও দোব। আয় কে আস্বি ৰাছুর নিতে, চ'লে আয়।

রাজ্বালা মুথ বাড়াইয়া বলিল—পুলিশে আমরা থবর দোব। অবরদন্তি করার আইন নাই। রাজ্বালার কথাও তাহারা অবিশাস করিল না! রাজু

নৰ পাৰে । চাপরাশীরা ফিরিয়া গেল নৃতন হুকুমের জন্তে। প্রয়োজন হইলে তাহারা পান্ধর মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে কি না—পান্ধ তাহাদের মাথা ফাটাইলে বাবু তাহার কি পরিমাণ ক্ষতিপুরণ দিবেন সেটা জ্ঞানাও তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

•চাপরাশীরা চলিয়া গেল; পাত্ম তখনও ফুঁসিতেছিল।

রাজ্বালাকে এ অঞ্চলের লোকে পথে ঘাটে দেখিলে ডাকিয়া কথা বলে, রিসিকতা করে, মিষ্টু কথায় তাহার মনস্কৃষ্টি করিতে চায়, কিন্তু অন্ধরালে বলে—সাংঘাতিক মেয়ে, সাততলা বৃদ্ধি, না-পারে এমন কাজ নাই। রাজুর সংসার-জ্ঞান সভাই খুব টনটনে। আইন বে-আইনও সে বুঝে। রাজু চাপরাশীদের মুখে শাসাইল—আমরা তাহলে থানায় যাব। কিন্তু চাপরাশীরা চলিয়া গেলে পাসুকে বলিল—একটা কথা বলব ?

—কি ? পাল ভাহার মুখের দিকে চাহিন্না জ্র কুঁচকাইল—কথার স্থরটাই জাহার ভাল লাগিতেছে না।

রাজু বলিল—এইখাঁনে এশ, লাঠিটা রেখে বস। মাধাটা একটু ঠাণ্ডা কর—তারপর বলব।

পাতৃ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল—রাজিয়ার কথাগুলার প্রত্যেকটাতে যেন একটা করিয়া থোঁচা আছে, গে মাথা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—। কোন কথা হাম নেহি শুনেগা।

রাজু হুপ করিয়া গেল। বৈকাল বেলা গড়াইয়া চলিয়াছে, দে ঝাঁটা-গাছটা তুল্লিয়া লইয়া বৈকালের কাজ সারিবার দিকে মন দিল। পার্ম কিছুক্প দ্বির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হন-হন করিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিয়া—লাঠিগাছটা রাখিল—রাজুর হাতে ঝাঁটাগাছটা •টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিল—কি বলছিস বল।

. রাজ্•তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হানিল, তারপর বলিল—ওই পা-

ভাঙা বাছুরটা নিয়ে কি হবে ? ও নিষে হান্ধামা করছ কেন ? ওঁদের বা ওদের দিয়ে দেওয়াই তে৷ ভাল !

পাস্ত কথার আবার চটিয়া উঠিল, বলিল—পা ভাজা সারবেশ জা ৰাছুর ওদের কি ক'রে হ'ল ৪ বাছুর আমার।

- —তোমার কি ক'রে হ'ল ?
- —আমি পঞ্চাশ টাকা দিলাম যে।
- —দে তো বাছুরটার পা ভেঙেছ বলে।

পায় বিত্রত হইয়া উঠিল, অনেক ভাবিয়া বলিল—বাছুরটার ক্ত দাম ?

- —সে আর কত হবে ? পাঁচ টাকা কি সাতটাকা—বড়জোর— দশটাটাকা।
- —তবে ? বাছুরটার দাম দশটাকা, তা ওর একটা ঠ্যাঙের দাম পঞ্চাশ টাকা কি ক'রে হয় ?

এবার রাজুকে নির্বাক হইতে হইল। পাসু হঠাৎ তাহার একটা হাত টানিয়া ধরিয়া একটা কাঁচের চুড়ি দেখাইয়া বলিল—এটার কত দাম ? •

- —কেন <u> </u>
- बन, बन्छि—बन १
- —চার খানা।

পাক উঠিয়া দরের ভিতর চলিয়া পেল, ফিরিয়া আদিয়া রাজুর হাড্থানা আবার টানিয়া—মাটিতে চুকিয়া দিল। চুড়িটা ভাঙিয়া পেল। পার একটা টাকা রাজুকে দিয়া বলিল—ওই নে! দাম দিলাম। তারপর ভাঙা চুড়ির টকরা হুটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—এ হুটো এখন কার ?

রাজু এবার পাছর ভাষশারের প্রভাক বিশ্লেষণের মর্ম বৃথিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ আমার! গ্রুটা যে অন্যান্ত আননোয়ার। ওটা কি কাঁচের চুড়ি?

রাজু অনেককণ চুপ করিয়া পাকিয়া বলিল-পাঠাত তো জানোক্লার, কিনে

्र काणि। े शक किटन एवं सूगनभारन काटि। वानुता एवं खनी करेंद्र शांशी भारत, कालिक मांसल एमंद्र ना !

রাজু এবার বলিল-বাবু তে। তোমাকে বাছুর বেচে নাই।

- -তবে পঞ্চাশ টাকা নিলে যে ?
- –দে তো জরিমানা!
- — জরিমানা ? জরিমানা কি ? জরিমানা কেনে দিব আমি ? কিছুক্প চুপ করিয়া থাকিয়া সে বারবার ঘাড় নাড়িয়া অসীকার করিয়া বলিল— জরিমানা আমি কেনে দিব ? উ আমি দিব না। ওটাকা দিলাম আমি, বাছুর আমি দিব না। দিব না আমি। জান কর্ল! উ দিব না আমি!

রাজু শক্তিত হইল। পাহর জায়ের তর্ক সে ব্বিয়াছে। কিন্ত ও জায়ের যুক্তি জুমিলার মানিবে কেন ? জামিলারেরও যে পাছর মত একটা নিজস্ব জায়াশাস্ত্র আছে। সে জায়ের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে তাহার মীমাংসার পথও জামিলারের নিজস্ব মীমাংসা শাস্ত্র। তাহার বিধি-বিধানের সঙ্গেও রাজ্বালার প্রিচয় আছে। কাজেই সে শক্তিত না হইয়া পারিল না।

কিরিয়া আসিয়া পাঁসু কিন্তু নির্বিকার। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। পা তাহার জ্যোড়া লাগে নাই, কিন্তু তিনদিন সে পেট পুরিয়া খাইয়া অন্তদিকে স্থন্থ হইয়াছে। তা ছাড়া এত সেবা দে কখনও পান্ধ নাই। তাহার রোম-বিরল গায়ের চামড়া হইতে 'এঁটুলি' ভূলিয়া ফেলা হইয়াছে; গরমজলে সমস্ত দেহের ক্লেন মুহাইয়া দেওয়া হইয়াছে; বেশ স্থ্তাবে সে বোমখন করিতেছিল। পাহ্য তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিল। বাছ্রেরটা কোঁদ কোঁয়া করিয়া পাহ্যকে ভাঁকিয়া দেখিতেছিল।

রাজু পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—সক্ষনাশী! সক্ষনাশী কোপা থেকে এসে একমুঠো টাকায় গায়ে জল দিলে।

পাছ বলিল—এইবার ওর গায়ে বেশ রোঁয়া গজাবে রাজি, না ? রাজি বলিল—হাা, একবারে এলোকেশী হবে। এই বড় বড় চুল। পাম হঠাৎ বাছুরটার গলা জড়াইরা ধরিয়া বলিল—আহুর্ছা বলেছিন রাজি; উ আমার সক্ষনাশী —এলোকেশী!

### বাইশ

রাজুরোজই আশকা করে—আজ একটা কিছু ঘটিবে। কিন্তু ছদিন ভিন-দিন ছইয়া গেল—কিছুই ঘটিল না। রাজু একটু বিশ্বিত ছইল।

পাহর কোন চিছাই ছিল না। সে শুধু তাহার লাঠিগাছটা একেবারে হাতের পাশেই রাখিরাছে এবং ধারালো 'হেঁসো' নামক অন্তথানা তাহার বসিবার জায়গার সামনে চালের বাতার আটকাইয়া রাখিয়াছে, নহিলে সেনির্ভয়।

ভাহার 'সর্ধনানী এলোকেশী' এ কয়দিনে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে।
বাথারী বাধা পা'থানা খোঁড়াইয়া টানিয়া চলিবার চেষ্টা করে। ত্ই-চারি পা
চলিতেও পারে। বর্ধার ডাঙাজ্বমির বুকের ঘাসের অন্তরের মত ভাহার রেঁায়া
উঠা চামড়ার ছোট ছোট রেঁায়া গলাইতে ত্বক করিয়াছে। ভাহার গলার
ভাকে বেশ জোর ধরিয়াছে, থাওয়ার সময় কোন রক্মে পার হইলেই সে
ভার-অরে চীৎকার ত্বরু করে। 'সর্ধনানী' চীৎকার আরম্ভ করিলেই রাজ্
এবং সেজবউ বাস্ত হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া সেজবউ। সর্ধনানীর সংগ্
এখনি পাত্বও চীৎকার আরম্ভ করিবে যাঁড়ের মত। রাজ্ব রক্ষা আছে,
ভাহার অনেকটা সময় বাহিরে কাটে, সেজবউয়েরই যভ জালা।

#### तिन পरनद्त्रा भेत्र।

হুপুরবেলার থাওরা-দাওরা সারিয়া সেজবউ পুক্র ঘাটে আঁচাইতে গিরা পরম উপাদের কলহপালার সন্ধান পাইয়া সেইথানেই জমিনা গেল। পুকুরটার রপারেই হাড়িপাড়া। হাড়িপাড়ার ঝগড়া বাধিয়াছে। হাড়িপাড়ার 'লুকো' হাড়িনী, আঁশল নাম স্থলা, নাচিয়া নাচিয়া গালিগালাজ করিতেছে। 'মুকো' হাড়িনীর ঝগড়ার ওই বিশেষড়, দে সত্যসত্যই নাচে আর গাল দেয়—"ওলো তুই বাশের মাধা খা'লো। ওলো তুই ভাইরের মাধা খা'লো। ওলো তুই ভাতারের মাধা খা'লো। ওলো তুই গতরের মাধা খা'লো। চোধের মাধা খাও, তুমি কানা হও, কানা হও; পা ছ'খানি.ভেঙে যাক—থোঁড়া হণ্ড, থোঁড়া হও; নাকে তোমার পিঙেল হোক, থোনা হও, খোনা হও! গতরের মাধা খেয়ে ভিথ ক'রে খা'লো, ভ্গে ভ্গে মর লো! মরলো, মরলো—ওলো তুই মরলো।" বলিয়াই, দে ঘুরণাক দিয়া নাচিয়া একটা পর্ব শেব করে।

ছন্দে গাঁথা গানের মত গালাগালখানি মুকোর মুখন্ত। একটি শব্দের এদিক ওদিক হয় না। নাচের সঙ্গে তালে তালে গানের কলির মত এক একটি ধর্যায় শেষ হয়। অন্তামী অন্তরা প্রভৃতিও বাধ করি বিশ্লেষণ করিলে পাওরা যায়। 'মুকো' গাল দিতে আরম্ভ করিলে লোকে দাঁড়াইয়া দেখে, মেয়েদের গা কেমন শির শির করে। গালাগাল শুনিতে শুনিতে সেজ্ব-ক্ট্রের গাও কেমন শির শির করিতেছিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—বাপ-ভাই-স্থামী-গতর প্রভৃতির সহিত অভিসম্পাৎ শেষ করিয়াই এইবার 'মুকো' শ্লালীল পর্ব আরম্ভ করিবে।

ঠিক এই সম্ব্ৰেই বাড়ীর ওদিক হইতে 'সর্কনাশী' রব ভূপিল। বাড়ীর খাওয়া-লাওয়ার পরই তাহাকে অবশিষ্ট ভাত ডাল তরকারী যাহা থাকে শেশুলি বেশ করিয়া চটকাইয়া খাওয়ানো হয়। পনেরো দিনেই সর্ক্রনাশীর সমন্বপ্তলি অমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, ইহারই মধ্যে আদরিণী আবদেরে থুকীর মত চীৎকার হুক্ করিয়া দিয়াছে। পাহ বারান্দার তক্তপোবে শুইয়া ঘুমাইতেছে। মুম ভাতিয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। মুম ভাঙ্গার বিরক্তির ফলে তাহার এলোকেশীর প্রতি অবহেলার অপরাধটা এত বড় হইয়া উঠিবে যে সেল্লবিউরের উপর—ওই বাছুরটার উপর লাঠি চালানোর মৃত্ত—লাঠি চালানোও আশ্বর্ধা নয়। সেলবউ বেচারা ছুটতে আরম্ভ করিল।

বাড়ী আগিয়াই হড়মুড় করিয়া ভাত ড চলিল। হতভাগী কিন্তু এতক্ৰ গামিয়া পাহরও চৰ্জন গৰ্জন শোনা यात्र ना । रमझवडे वाचक रेकेन नवान नद्धनानीत्क समिछ पिशारहन्; সে চুপ করিয়া ছা পায় । পায় বিশ্ব নাই। ব্যক্তীর বাহিরের দাওয়ায় আসিয়াই কিন্তু লে ভ্রে শিই ক্রিয়া ইটিল। সর্বনাস হইয়াছে! সর্ব্রনাশী থোঁড়া পা'থানা টাৰ্শিয়া দাওয়ার ধারেই গাছগুলির কাছে হাজির হইয়াছে। তথু ভাই নয়, বেই হেনার গাছ**ট** এই পনের/দিনে আবার কতকগুলি পাতা মেলিয়াছিল, দেই ওলিই কা কানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতে হুরু করিয়াছে। ভাগা ভাল যে, পায় অথকৰ জাগে নাই। দেজবউ ছুটিয়া গিয়া সর্বনাশীকে ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা কঠিল, চাপাগলায় ভাড়া দিল—হেট! হেট! হেট! সর্বনাশী কিন্তু কিছুতেই আদিবে না। সৈত্ববউদ্যের আকর্ষণের বিকৃদ্ধে সে ভাহার তিনধানা পুর্যেরই খুঁট দিয়া গাছটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সক্ষিনাশীর এতথানি শক্তি এবং ওজন সেজবউ কলনা করিতে পারে নাই। অতর্কিত-ভাবে সর্বনাশীর ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া—নিজের কাপড় পায়ে বাধাইয়া সে-ই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হো-হো হাসির শলে স্থানটা ' সচকিত হইয়া উঠিল। পাফু হাসিতেছে। সেজবউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া गर्जनामीटक चारांत धतिन।

পাত रिलन-एइएए (म।

সেঞ্চৰউ অৰাক হইয়া গেল। কিন্তু ছাড়িয়া দিতেও সে পারিল না'। °

- CE CF (F)
- আবার সে হেনার গাছটা খেয়ে দিলে।
- —(मर्थिष्ट् । ছেড়ে দে, খাক।

रमक्रवेष हाफिया निम।

পাত্ম উঠিয়া ভাত-ডালের পাত্রটা লইয়া গিসা এলোকেশীর মুখের কাছে **४तिम। विमा- এই** था।

এলোকেনী কোঁস নম্ব কৰিয়া নাথা নাড়িল, অর্থাৎ না। মাড়-ভাতের চয়ে হেনা পাছের পাতা করটা অনেক অ্থিট। পাল এলোকেনীর মূখের বিক চাহিয়া রবিকতা করিল, হঁ। পাতাই নিষ্টি। গরু কিনা! ভারপর বে ইত্তেই ভালটার পাতাগুলি নিংশেষে ছিড়িশা ওই মাড় ভাতের সংক্ষেশাইয়া দিল। বলিল, নে এইবার খা।

এলৈকেশী এবার মাড়-ভাতের পাত্রে মুখ ডুবাইল।

ব্যাপারটা দেখিয়া পাছর ভূতীয় বউ সেজ বিশ্বমে কেমন হুইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ফিরিল রাজ : বাবুদের গ্রামে সে হব বিক্রয় করিতে সিম্বাছিল। পাতুর পিছনে সেম্বর দঙ্গে সামনাসামনি দাঁডাইয়া সেও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি ? সেজ বউয়ের মুখে এমন অভিব্যক্তি সে কখনও দেখে নাই। টোবে শকা নাই, ভলিতে সংকাচ নাই অবচ চোগ ছুইটা ছানাবড়ার মত বড় ছইয়া উঠিয়াছে। আবার আনন্দ বা পুলকের কোন দীপ্তি বা চঞ্চলতাও এক িলু নাই: পৃষ্টিছাড়া ধরণে পাত্র ভাচাকে কোনরকম সমাদর করিয়াছে বৰ্ণিলাও মনে হয় না।, এই ধরণের শ্যাদর রাজু নিজেও মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকে; রাজু যে রাজু, যে এই জীবনে বছস্থানে বিচরণ করিয়াছে---ক্ষেক জ্বন পুরুষকেই পর্য ক্রিয়াছে—দেও পাত্রর এই বিচিত্র স্মাদরে বিশিত হতবাক হইয়া যায়। এই কিছুদিন আগের কথা। রাজুকে শইয়া সে নির্জ্জন দুপুরে একরকম লোফালুফি কবিতেছিল, হঠাৎ ভাষাকে বলিল, বদ। তারপর একগাছা হেঁলো লইয়া বলিল—তুই এত্না মিঠা য়াজু। ন্দোকে আৰু কেটে দেখৰ ভোৱ ভিতর কি আছে ! গ্রামপ্রান্তে ঘর, তাহার ঁউপর গ্রীয়কালের তুপুরে মাহুষজন দরজা জানালাবন্ধ করিয়া ঘরে ঘরে ভদ্রাজ্ব, চীংকার করিলে কেই শুনিতে পাইবেনা, শুনিলেও ফল হইবে বলিয়ামনে হয় না, চীৎকারে পাতু রাগিয়া উঠিলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই কোপ বিশাইয়া দিবে। সেঁহির নির্জাক হইয়া পাত্রর মুখের দিকে চাছিয়া ৰসিয়া রহিল। হঁঠাৎ পাত্র হা-হা করিয়া হাসিয়া হেঁসোটা ফেলিয়া দিয়া রাজুকে

লইয়া আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিল। বলিল—তু, বহুত বোহা রাজিয়া, বহুত বোকা! বেশ মনে আহে চতুরা রাজ্ব জাতুর্যী দেদিন—। মুহুর্তে কুরিত হয় নাই, স্বন্ধির নিখাল ফেলার সফে সফে আপনা হইতে দেহে ও মনে, আনল এবং পুলক সঞ্চারিত হইয়াছিল। পাছর বুদ্ধিওটা সলাঃ কোন প্রশ্ন ক্ষািও মনে হয় নাই। বর্জর স্মাদরও উপভোগ্য মহে হইয়াছিল। কিছু সেজর ব্যাপারী কি ? পাছর পিছনে দাঁড়াইয়া ফে ভুক কুঁচ কাইয়া ঘাড় নাড়িয়া ইলিতে প্রশ্ন করিল—কি ? হ'ল কি ?

উত্তরে সেজও নি:শক্তে বিশয়ের ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল, চোধ হুইটা আহত ধানিকটা বড় করিয়া গালের উপর হাত রাখিল—অর্বাৎ—অর্বাক্!

রাজু এবার ঘটি রাধিবরে অছিলায় বাহির-বাড়ী হইতে ভিতরের উঠানে পিয়া দাঁড়াইল, চোপের ইসারায় দেজকে ডাকিয়া—উঠান হইতে ঘরে গিয়া চুকিল।

শেশ বউষের প্রাণটাও আই-চাই করিতেছিল, পেটটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজুকে ইঞ্জিতে জানাইতে গিয়া আকুলতা আরও বার্টিয়া গিয়াছে। সেও আসিয়া ঘরে চুকিল এবং বলিল—অবাক। দিনি অবাক।

- —কি<sup>\*</sup>? কি অবাক ?
  - —মিন্সে আর ছ'মাস পেরুবে না দিদি। এ আমি বলে রাখলাম
  - इन कि छाई दन चारन।
- মতিভাস, দিদি মতিভাস। মরণের ছমাস আগগতে মাহবের মতিভাস হয়। যে গাছের পাতার লেগে বাছুরটার ঠাাত ভেডেছিল— সেই গাছ আবার আজ থেলে ৬ই সর্বনাশী; তাহা-হা ক'রে হাসি কি? তা'পরে দিদি সে অবাক কাও।

আবার সে চোথ বড় করিয়া গালে হাত দিল।

রাজু জের্কঞ্চিত করিল—মনে হইল এই বিডালীর মঁত মেয়েটার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় ক্যাইয়া দেয়। সেজ বউ কিন্তু রাজুর বিতক্তি ব্যিল। সে বলিল—ত্মি সে দেখ নাই, ছ্মি বুঝতে নারছ; ভাপরে করলে কি ভান ? সর্থনাশী ওকে ওতিরে দিলে, কোঁস করলে—মাড় ভাত মুখে ধরলে ভাখেলে না, ওই পাছের ওপর ঝোঁক। শেব নিজে হাতে শিদি—মিজের হাতে—

রাজু বলিল-পাম। দে কান খাড়া করিয়া ঘাড় তুলিল। দেঁজ বোলার মত ই প্রশ্ন করিল-এঁটা ? -পাম। বুঝি-

রাজুর কথা ঢাকিয়া বাহিরে রাভার উপর কোণায় চমৎকার শব্দে ঘণা বাজিয়া উঠিল। এদেশে পৃঞ্জার সময় যে ঘণ্টা বাজায় সে ঘণ্টা নয়; এ ঘণ্টার হার আলালা— চং আলালা।—টিং টং; টিং টং; টলো টং টলো টং; টং-টং-টং-টং-টং!

ভাহার সঙ্গে খোড়ার খুরের শক উঠিতেছে। রাজু ঘর হইতে বাহির হইরা আসিল। বাবুদের গাড়ী। নিশ্চয় বাবুদের গাড়ী। বাবুদের প্রামে প্রিক্রো ভূপা মাহাতোর খান হুরেক ছাাকরা গাড়ী আছে, ভাহাতে ঘণ্টাও মাই, ভাহার ঘোড়া হুইটার আটটা খুরে এমন জোরালো বপ্ খপ্ খপ্ খপ্ শক্ত উঠে না। শক্ত আগাইয়া আসিতেছে। রাজু বাহিরে আসিল। প্রায়ও উঠিয়া লাড়াইয়াছে। প্রের দিকে চাহিয়া আছে।

এবার বাবুদের গাড়াট। স্পাই দেখা যাইতেছে। কালো রভের গাড়ীতে সাদী জুঁড়ি। কোচম্যানের মাধার সাদা চাদরের ধবধবে পাগড়ী। তাছার পুশনে লাল পাগড়ী মাধার চাপরাশী।

কি অন্ত আসিতেছে ? বাবুদের জ্জি ? আনস্ত ঠাকুর গরুর গাড়ী লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এবার কি সে জ্জি চড়িয়া আসিতেছে ? আনস্ত ঠাকুর বাবুদের বাড়ীর ঠাকুরের পিতলের রথে চড়ে ঠাকুরের সঙ্গে, কিন্ত জ্জিতে চজিতে তো পায় না ! বাচুহটাকে নইয়া যাইবার অন্ত ও আসিতেছে না ! বোড়ার গাড়ীটার পিছন দিক হইতে আরও ছইটা লাল পাগড়ীপর ভোজপুনী পালোয়ান, চাপরাশীর মাধা দেখা যাইতেছে। কোচমান রাখ টানিয়া বোড়া ছইটার গতি মন্থর করিতেছে। গাড়ীটা যে তাহার এখানে আগিয়'ছে এবং বাছুরটার স্বত্বের মামলার চরম মীমাংসার জ্বন্থ আগিয়'ছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। রাজুবেও না, পাছুরও না। রাজু বাড়ীর ভিতর চুকিয়া পড়িল, ভিতরের উঠান পার হইয়া খিড়কীর দরজার পথে বাহির হইয়া গাছপালার ভিতরে অনুত্বা হইয়া গেল। পাছু আপনার দরজার উপর উঠিয়া এক হাতে প্রচালার চালের একখানা বাথারি বরিয়া দাড়াইল।

ঠিক ওই বাধারিখানার উপরেই চালের খড়ের মধ্যে তাহার ধারালো: ইেনো নামক অন্তথানা গোঁজা আছে।

গাড়ীটা আনিয়া ঠিক তাহার দাওয়ার সামনেই থামিল। রাশ টানিয়া কোচম্যানটা চুক্ চুক্ শব্দে ঘোড়া হুইটাকে বাহবা দিয়া শান্ত হইতে ইলারা করিল। দারোয়ান তিনজন লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। একজন পাড়ীটার পাদানির দরজাটা খুলিয়া দিল। ভিতরের একজন মাছ্যের পায়ের দিকটা দেখা ঘাইতেছে কিন্তু কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত প্রায় আড়াল পড়ায় ঠিক চেনা যাইতেছে না। ম্যানেজার ?

দরকাটা থুনির। দিতে খনং বাবুই নামিলেন। তাঁহার হাতে একগাছা লখা চাবুক। স্বয়ং রাবৃই আদিয়াছেন (

তিনি ঠিক বাছুরটার অভ আদেন নাই। বাছুরটা গোবৎস না হইয়া ছাগবৎস হইলে এর চেয়ে বেশী দরদ থাকিত তার, বিলাতী কুকুর হইলে ক্ৰাই ছিল ন। বাছুরটার অন্ত লোভ বা স্থ তাঁহার আদে। নাই। অরিমানা দিবার পর পাত্ম যদি জোড়হাত করিয়া তাঁহাকে বলিত-বারু বাছুরটা আমাকে দিতে হবে,—এমন কি স্কালে চাপরাশীদের সঙ্গে গিয়াও বলিত— ভবে তিনি নিশ্চয় ওটাকে দান করিতেন: যে গাড়িটা লইতে আসিয়াছিল সেই গাড়ী করিয়াই পাঠাইয়া দিতেন। এমন কি হাসিয়া বলিতেন—'ইচ্ছে হয় তো আরও চটো নিয়ে যা।' কারণ বাড়ীর বালিকা গোমাতাগুলি ভাঁহাদের মত বাবুদের বাড়ীতৈ কুলীন কভার চেমেও গল্পত : ওখলা কোন কাঞ্ছেই আনে না। প্রাদ্ধ শান্তিতে দান করিতে ছুই চারিটা লাগে, ্ৰাকীগুলা শুধু ভাগাড়ে ফেঁলিতে হয় কিন্তু হতভাগা পাফু ওবেলায় জাঁহার চাপরাশীদের অপমান করিয়া ভাড়াইয়া দিয়াছে, অনস্কঠাকুর স্থাড়ামাণার চুল ছি ডিতে পায় নাই—তাহার পারবর্তে বুক চাপড়াইয়া ব্যাপারটাকে এমন কোভের সহিত নিবেদন করিয়াছে যে তিনি মুরম্ব ক্রোধে এই গ্রীমের দিপ্রহরে নিজেই জুড়ি হাঁকাইয়া আধিয়াছেন। গাড়ীর ভিতর বধিয়া আধিবার পথে ভাঁছার মনে বিসম্বের্ও উদ্রেক হইয়াছে !

লোকটার কুম্পর্কে জাহার প্রচণ্ড কোতৃহল ছানিমাছে। এই লোকটাই
দিন ক্ষেক আগে জাহার কাচারীতে দিনা বাকাব্যমে দিয়া হাজির হটয়াছিল।
তানকে আনেক ক্যাই বনিয়াছিল, তিনি নিজেও একটা হালামা অম্মান
ক্রিয়াছিলেন ্র বৈ জাক একটা গাছের কয়টা পাতা খাওয়ার জন্ত একটা
বাছুরকে মারিয়া ফেলিবার মত আঘাত ক্রিতে পারে তাহার ক্সাকে

সকল শোমা কথাই তিনি বিখাস করিয়াছিলেন। কিছু সৰ অস্থান বার্ করিয়া দিয়া কাছারী ঘরে লোকটা অপরাধীর মত ছালির হইন—বাবু জ্তা মারিলেন—মাথা পাতিয়া সহু করিল। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলেন—অবনত মন্তকে জরিমানা আলায় দিল। লোকে বিলি—তিনিও বুবিলেন, লোকটার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে। বয়সের সলে বুকি জনিয়াছে।

সেই লোকটাই হঠাৎ লাঠি হাতে তাঁহার চাপরাশীদের বিক্লছে নিদাকণ
উদ্ধৃত্যের সঙ্গে ক্রথিয়া দাঁড়াইয়াছে! অনঙের কথা তিনি ধরেন না।
চাপরাশীগুলিকে তিনি জানেন। তাহারা সহজে ফিরিয়া আসে না।
আদ্ধলরের মধ্যে পোষণ জানোয়ার যেমন বিপদ আপদকে একটা স্বভাব-বোধের হারা অন্থমান করিতে পারে, ঐ সব ব্যাপারে তাহাদেরও একটা
অভাববোধ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অন্থমান অভ্যন্ত প্রিশতিতে
পৌহায়। ভাহারা বলিতেছে—খুন-খারাবি একটা হইয়া যাইবে।

এমন কি করিয়া হয় ? গাড়ীতে তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন।
তিনি অবগ্র সমস্ত কিছুর অস্ত প্রস্তত হইগাই আসিয়াহেন। তাঁহাকে দেখিলেই
হয় তো কাল শেব হইয়া যাইবে। না হইলে চারয়াশী তিনজন আসিয়াহে,
তাহারা ভোলপুরের লোক—রীতিমত পালোয়ান, পায়র বিক্রম বতই হোক,
তিনজনের যৌথ শক্তির কাছে, শহরের মাড়োয়ায়য় গদির কাছে প্রাম্য
মহাজনের কারবারের মত নিভাত্তই অকিঞ্চিকর। তিনি নিজে আনিয়াছেল
চার্ক, বোড়ায় চার্ক নয়, সর্থ করিয়া কেনা শহর মাছের লেজেব চার্ক,
লখা—কিক্-লিকে। আফালন মাত্রেই তীর শিবের মত শব্দ করিয়া বেনের
ঝাঁপির ঝোঁচাঝাওয়া ভেলালো সাপের মত কোঁসাইয়া সাড়া দিয়া ওঠো,
চার্কটা ছাড়াও আর একটা অস্ত তিনি আনিয়াছেন। প্রেটে তাঁহার
পিন্তল আছে। সিয়্ল-চেয়ার অটোমেটিক। প্রেটে থাকিলে ব্রিথবার পর্যন্ত
উপায় নাই।

বাৰু নামিয়াই ভুক ক্ঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বৎসন কয়েকই

ভাছার এ দিকে আসিবার কোন কারণ ঘটে নাই। ভবে পরিচিত অঞ্চল, যৌবনে এ অঞ্চলে শিকার করিতে আদিতেন, করেক বৎসর আগেও একটা গ্রামের অবিদারী মত্র কিনিবার অন্ত এই পথে কয়েকবারই সেই গ্রাম দেখিত গিয়াছেন এই পথেই ফিরিয়াছেন। বৈশ মনে পড়িতেছে কক লাল মাটির প্রান্তরের মধ্যে একটা মঞ্জা দাঁবি: দীঘিটার কোণে ছুইটা রান্তার সংযোগ-স্থলে একটা বটগাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মনে পড়িল বটগাছটার তলায় দুরের যাত্রী গাড়োয়ানরা এখানে গাড়ী রাখিয়া 'আঁট' দিত। এই বটগাছটা ছিল হরিয়াল পাখীর একটা আন্তানা। তাঁহার অল্ল বয়লে যথন মকা দীঘিটার অল্ল-স্বল্ল জল থাকিত তথন এখানে মরাল পাখী পাওয়া যাইত। বটগাছটাও আছে। কিন্তু গাছটা ছাড়া সে পুরাতন স্থানটার আর কিছুই নাই! রাজাটার তুইপালে তুইটি সতেজ সবুত্ব ফলের চারায় ভরা ৰাগান, ইছারই মধ্যে দেকালের রোদে-পোড়া রাস্তার উপর ছায়া ফেলিয়া নিশ্ধ আভাপ আনিয়াছে। মঞ্জা দীঘিটাকে দেখিয়া চেনা বায় না; ঠিক মামুখানে কালো জ্বলে পরিপূর্ণ পরিকার একটি ছোট পুকুর, চারিপাশে সম্ম ক্ষিত উর্বর মাটির কেত। বাগান ছুইটির মধ্যে কলাগাছগুলি সমারোছের স্ষ্টি করিয়াছে। ফলভারে বড বড গাছগুলি ছেলিয়া পডিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরীর লতা। আশ্চর্যা হইয়া গেলেন তর্মজের গাছ দেখিয়া। তাঁছার চোখে যেন স্নিগ্ধ সর্ক কাজলের স্পর্শ লাগিয়া গেল।

এককালে বাবুর থিয়েটারের বোঁক ছিল। একটা নাটকের গলের কথা 
ঠাহার মতে পড়িয়া গেল। বইখানার নাম বা প্রস্থাবরের নাম মনে নাই।

কে এক বাদশার গল। বাদশা বন্দিনী করিয়া আনিয়াছিলেন পরমা অন্দরী এক
কুমানীকে। সম্ভবত কোন শাহ্ আদী। বন্দিনী শাহজাদীকে বাদশা বিবাহ
কবিতে চাহিলেন। মনে আছে, বাদশা ঠাহার মণিমন্ত ভাজ কুমানীর
চরণতলে ল্টাইয়া দিলেন, কোবাগারের সমস্ত মণিমুক্তা ঢালিয়া দিলেন।
বলিলেন—বভামার মুখের এক টুক্রা হাদির অভ ছনিয়া আলিয়ে

দিয়ে রোশনাই দেখাতে পারি, এই রাজ্য সম্পদ সব ফেলে ফরিঃ
ছতে পারি, তুমি আমার প্রতি প্রদর হও, হাসো।' কুমারী জলভরা চোহ
ছুক্তিয়া বাদশার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'হাসি আমার আসছে না
শাহান শা! আপনার এই বাগিচার গায়েই চেয়ে দেখন ওই পাহাডের
দিকে, কালচে-নীল মরা পাহাড় ধূর্করছে—ধূর্করছে; ওরই ছায়া পড়েছে
আমার বুকে—আমার চোলে, আমার টোটে—আমার মনে। ওই পাহাডকে
স্বুজ করে তুলতে পারেন শাহান শা ? বানাতে পারেন ওংনি বাগিচা,
বইয়ে দিভে পারেন ছোটু অরণ। ?

বাদশার ঘোষণায় কোন দেশান্তর থেকে আদিল এক পাগল শিলী। তার নাম করছাদ। কুমারীটির নাম শিরি। হাা, শিরি-ফরহাদের কাহিনী। ধো-টার নাম শিরি ফরহাদ।' নাট্যাভিনয়কে বারুর। বলেন প্রে।

কর্মান আসিয়া সেই মৃত্যুবহন্ত তর। ক্রকাতনীল মকুপাহাড়ের দিকে
চাহিয়া দেখিল। ক্রকনীলাভার মধ্যে ত্রবর্ণের ওওলি কি দেখা বার দূ
কর্মান। জীব-জর-পাখী মানুষ্যের কর্মাল। মৃত্যু ওখানে ভ্রকার বিষতিহ্যা
বাহির করিয়া বসিয়া আছে। যে যায় সে ভ্রকার কুল ফাটাইয়া চলিয়া পড়ে। ব ভ্রমানে ক্রাইতে হইবে শীতল সিঞ্চ কালোজনের ঝরণা। নীলাভ পাহাড় কাটিয়া মৃত্যুর বুক তিরিয়া জীবন আবিকার করিতে, হইবে। বাপর কাটিয়া সেখানে মাটি থাছির করিয়া রচনা করিতে হইবে সবুজ বিজ্ঞা, রোপণ করিতে হইবে আফুরের লতা, ডালিমের ঝাক, আপেল নাস্পাতির বাছ।

করহাদ কুমারী শিরির বিষয় জলভরা আহত চোধের দিকে চাহিল, তাহার আলার মমতা-বিধুর মুখের দিকে চাহিল। তুলিয়া গেল পৃথিবী—তুলিয়া গেল মাছ্যের সীমাবর ক্ষমতার কথা। তাহার বুকে এক বিপুল প্রেরণা অহুতব করিল। করহাদ মৃত্যুরহত্ত তরা মরা-পাহাড় কাটিয়া রচনা করিল তেমনি উদ্ধান। নদ্দন-কানন রচনা করিয়া করহাদ মরিল। শিরিও মরিল করহাদের

্রুকের উপর পড়িয়া! চমৎকার প্লে-টা। বাবুর মনে ঘোর ধরিরা গিয়াছিল। বাহিবৈর মিল্ল আমেন্ট্র এবং স্থৃতির ৬ই গল্ল ফুইলে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল; ভারোর সন্ধান্কালের পর্ম উপান্ত্রে— ১ই কি এবং সোডার মত।

এইবার তিনি পাছর দিকে চাহিলেন। পাছকে না-দেখা নন, দেখিলাছেন কিন্তু ওই রোমান্দের বৈনৈকৈ পাছর মধ্যে করহাদের, মত শিল্পীকে আবিদ্ধার করিজত চাহিলেন। কালো রঙ, কুশ্রী মুখ, বিশাল হুইটা কাঁধ প্রশেক্ত মাংসল বুক, হাত ছুইটা যেন সভেজ লাল সেগুন শিরীযের নধর শাখার মত। বাকু ভাহাকে খুটিয়া গুটিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চোধের এবং মনের বল্লের ঘোর কাটিতেভিল।

পাত্ম ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ডান হাতে চালের বাথারি ধরিয়া আফুল্দিয়া হেঁলোর বাঁটখানা খুঁ বিতেছিল। বাংয়োজন হইলেই—!

বাবু আগাইয়া আসিয়া সামনে গাড়াইলেন। চাবুকটা বাঁ'হাতে লইয়া ভান হাতের আঙুল দিয়া পাসুর বুকের পেনীতে খু'চিতে আরম্ভ করিলেন। পাস হেঁসোর বাঁটবানা একবার চাপিয়া ধরিল। ভারপর বিশিত হইয়া অধার ছাডিয়া দিল।

বাবু হঠাৎ ভাছার ডান ছাতথানাই চাপিরা ধরিলেন। পারু চমবিয়া কটকা মারিরা হাতথানা ছাডাইরা দইল এবং চালের দিকে ছাত তুলিল। বাৰু হাসিলেন, বলিলেন—ইয়া, ডোর গায়ে জোর আছে। শরীরও পাধরের মতে ৭ এসব তুই নিজে করেছিস ? নিজে ছাতে ?

পাক্স বিশিত হইল। বাচুরটা ছাড়িয়া ভাহার সলে বুঝাপড়া ছাড়িয়া বারু ভাছাত্র-ক্ষেত্থামার বাগান—ভাহার দেহখানাকে যেন চোখ দিয়া চুবিয়া বাইতে চায়। সে সবিশ্বয়েই উত্তর দিল—ইটা। নিজের হাতে কংলাম। মজুরও লাগালাম কিছু কিছু!

- -रा। विष किरात षष्ठ এত गर करनि?
- —কেনে । স্বাই যার অন্ত করে । নিজের জন্তে । পেটের জন্তে

বাবু আবার হাসিয়া ফেলিলেন। বুছিহীনের বিপুল শক্তির মূল্য এইটুহুই বটে। এক কুঁটি হীরার দামের কাছে টন্ টন্ কয়লার দাম চিরকালই ভুছে হইছা বায়। তাও যদি কয়লাটা ভাল হইত ৷ ওরে হত ভাঝা, এই এথান্তরে এই পরিশ্রম না করিয়া উর্জার কোন হান লইয়া পরিশ্রমটা করিলে ইহার অপেকা কত ভাল হইত বল দেখি। কিছু সে কথা এই ব্র্রিরটাকে বলিয়া লাভ নাই। কর্ত্তগটা করিতে হইবে। বর্জার শক্তিকে শাসনে রাখিতে না পারিলে সর্জনাশ হয়। বনো হাতী আর পোবা হাতী তার প্রত্যক দুইাছ!

বারু এবার বলিলেন—হঁ। পেট তোর অনেকটা বড় দেখছি! তাবেন। কিন্তু—। শক্ষর মাছের চাবুকটা আবার ডান হাতে লইরা বলিলেন—।
আমার চাপরাশীদের কি বলেছিদ ওবেলা ?

পাছ হেঁসোর বাঁটখানা চাপিয়া ধরিল, চালের খড়ের মধ্যে।

—তোকে আমি চাব্কে সোজা ক'রে দিতাম! কিছ-।

সঙ্গে সংশ্ব পায় চালের খড়ের মধ্য হুইতে সড়াক করিয়া ইেনোখানা বাহির করিয়া বুক ফুলাইরা দাড়াইল। পাছ দাওরাটা চারিদিক লোহার, দিক দিরা ঘেরিয়াছে, শুধু একটা ছ্যার। হুডরাং ছ্যারে ইেনো লইয়া দাড়াইলে, পাছ বলে— যমের বাবার সাধি নাই যে চোকে। মুর্থ পাছ, সে. এ-কালের মমকে ঠিক চেনে না। এবং ব্যাকরণ-জ্ঞানও নাই, ডাই কিন্তুর, পার বাবুর কথাওলা যে ব্যাকরণ অংসারে মারিবার অভিপ্রায়ের বিপরীত শর্মী ব্যক্ত করিল তাহা সে ব্যাকরণ অংসারে মারিবার অভিপ্রায়ের বিপরীত শর্মী ব্যক্ত করিল তাহা সে ব্যাকরণ পারিল না। ইেনো বাহির করিয়া দীড়াইল।

বাবু পকেট হইতে পিওলটা বাহির করিছা তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন— হেঁনো ফেল! তিন গুণতে গুণতে ফেলবি। নইলে বুকে গুণী করব জোব। এক—।

পাছ চমকিয়া উঠিল, বিবৰ্গ ছইয়া বেল দে! মনে ছিল না তার। এ
কালের যমের পরিচয় সঠিক মনে থাকে না তার। নিয়লে, বন্দুক-পিছল 
না-দেখানয় সে। বাবুদের পাখী মারা দেখিয়াছে বুলেটে—পাগলঃ কুকুর-

মারা দেবিয়াছে। দারোগার কোমরে পিস্তল দেখিয়াছে। শুনিয়াছে পিশুলের খুলী বুকে চুকিলে পিট ফুডিয়া বাহির হইয়া যায়।

কিন্ত হেঁলো ফেলিভেও শুল্হার অহরাত্মা তীর আহিনাদ ক্রিরা উটিতেছে। ক্র-বহুলাকাতর পতর আর্তনাদের মত দে আর্তনাদ। দে যদি শিকে বেরা এই দাওধার খাঁলার মধ্যে না চুকিত তবে সে হয় তো ঝাঁলাইয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু পে নিজেই বর করিয়াছোঁ। শিকের ফাঁক দিয়া শিক্ষের গুলী মুহুর্তে তাহার বুকে আদিয়া বিবিৰে। লড়াই করিয়া মরিতে দে তর পায় না, কিন্তু আদহারের মত মরিতে তাহার কাব নাই—অসহায় অবহার মধ্যে মুধুনতর আদিয়া তাহাকে অভাইয়া ধরিতেছে পাহাড়িয়া তিতির মত।

বাবু वितानन-इहै।

পাছ আবার বর্ধর চীৎকার করিয়াকালিয়া উঠিল। হেঁদোখানাফেলিয়া দিল।
বার্পিন্তল হাতে অঁএগর হইলেন; চাপরাশীদের বলিলেন---পাক্ডো
হারামজাল কো

পালোয়ান ছুইজন ভিতরে চুকিয়া পাছকে ধরিল। টানিয়া বাছিরে আনিয়া ঘাড়ে হন্দা এবং ধারু। মারিয়া মাটির উপর ফেলিয়া দিল। পাছর কপালটা বাটিয়া গেল। কপালের হক্ত ফিন্কি দিয়া পাখুরে শড়কটার বুকে পড়িল, পাছ নিশিমেল দৃষ্টিতে সেই হক্তসিক্ত মাটির দিকে চাহিলা রহিল। হঠাও তার পিঠের উপর একটা আগুনের দড়ি কে যেন চহিতে টানিয়া দিল। কিন্ত তাহাতে তাহার সবল দেহখানা কৈবিক রীতি অহ্যায়ী চমনিয়া উঠিল মাতান মুখ ভূলিয়া দে চাহিয়া দেখিল না, কি ঘটল। লাল বক্ত লালচে কাকর মাটির সঙ্গে মিশিতেছে, হক্তবিশুগুলি পড়িবামাতা বিশ্বর পরিধির পাশে ধুলা ছুটিয়া উঠিতেছে—চারিপাশ হইতে ঢাকিয়া দিতে চাহিতেছে; মাটিও তাহার বক্ত পিষিতেছে, শুবিতেছে।

ষ্ঠাৎ কাহার কঠ ধর তাহাকে চকিতচঞ্চল করিয়া তুলিল।

-नत्या नांद्राय्याय ।

পাত্ মুখ তুলিয়া না দেখিয়া আর পারিল না।

াৰ মিন্ত আথাতের জন্ত চাবুক্টা তুলিয়াছিলেন। হিলাব করিয়া থীরে আছে তিনি পাছর প্রাণ্য মিটাইতেছিলেল। প্রথম চাবুক্টা বাছুফ্টা নিজে আমীকার করার জন্ত। বিতীয়টা তুলিয়াছিলেন অনক্তকে গালিগালাজের জন্ত, আরও কুই বা দিবার স্থির করিয়াছেন—লাঠি ধরিয়া ক্রথিয়া দীড়ানোর স্থান্ত, তাহার পর তিন চাবুক কবিবেন ইেলো তোলার জন্ত, অবশেবে পালোয়ান কুই আন তাহার ছই কানে ধরিয়া—এই গ্রামখানা ঘুরাইয়া আনিবে। ওই—'নমো নারায়ণার' ভনিয়া তিনি চাবুক্টা হানিতেই হানিতেই বাড় ঘুরাইয়া চাহিলেন। তাহার অবশ্র প্রায়েজন ছিল না, বজা এক প্রোচ্ দ্রাগ্রাণী নিজেই আদিয়া ভজকণে বাবু এবং পাত্রর মার্যখানে দাড়াইলেন। মুহুর্জে দীর্ঘ চাবুক্টা সম্যানীর কপাল হইতে মাথা বেড়িয়া পিঠের উপর সাপের মত শব্দ করিয়া ছোবল মারিয়া বিলি।

সন্ন্যাদীর পিছনে রাজ্বালা চীৎকার করিয়া উঠিল। পালোয়ান ছইজন সভরে শিহরিয়া উঠিল। বাবুর হাত হইতে চাবুকটা আপনি খসিয়া মাটিতে শভিষা বগল। পাফু গুভিত দৃষ্টিতে মুখ বিক্ষারিত করিয়া সন্ন্যাদীর নিকে চাহিয়া রহিল। কপালের চামড়া ফাটিয়া দড়ির মত জুলিয়া উঠিতেছে, কুলিয়া ওঠা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেওে, মণ্যে মধ্যে অতি কুল্ল রক্তাক্ত বিশ্কু ভূটিয়া ভূটিয়া ভূটিয়া উঠিতেছে।

সন্ত্ৰাণী চাবৃক্গাছা ধূলিয়া বাবুর ছাতে দিয়া বলিলেন—ৰাড়ী যাল বাৰা!

ৰাবু চাবুক হাতে লইয়া জ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—গোঁসাই, ভূমি সরে ৰাপ্ত এখান থেকে।

—ভা কি পারি ? আমি যোড় হাত করছি।

-তুমি এখানে এলে কেন ?

- —মেমেট কেনে গিয়ে পড়ল। না এনে কি পারি ?
- —ভূমি সরে যাও।
- —না। আপনি বাড়ী ধান। এত রাগ করতে নাই।
- —গোঁলাই! বাবু চীৎ লার করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী এবার বিচিত্র চৃষ্টিতে বাবুর দিকে চাহিলেন। গভীর কঠে বলিলেন—বাড়ী যান, আপনাকে আমি অনুবোধ করছি, আপনি বাড়ী বান।

পালোয়ান ভিনন্ধন মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল—হজুর ! অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গেল—তাহার পর ভাহারাও চাহিতেছে আর না, বাড়ী চলুন। বারু বত্যত ধাইয়া গেলেন।

সন্ধাসী বলিলেন—রাগ যদি না নিটে থাকে—আমাকে মারুন, আমি ওকে মারতে দেব না।

পালোয়ানেরা বলিল- हङ्द।

বাব নিংশবে গিয়া,গাড়ীতে উঠিলেন।

## চবিবশ

• প্রোচ সন্ন্যাসীটি এ অঞ্চলের পরিচিত মাছব। যে কক্ষ মক্ত্রমির মন্ত কাল কাকরের উঁচু টিলার মত প্রান্তরটায় প্রাণঃক্ষ মক্ষ্রান রচনা করিয়াছে— সেই প্রাত্তরটা দক্ষিণ দিকে চালু হইয়া বে সমতলে মিশিরাছে সেই সমতলের উপর বিশ্ব। বহিন্না সিন্নাছে বক্রেশ্বর নবী। নদী পার হইয়া ওপারে আরও ক্রোশ্বানেক দক্ষিণে—একটি বন্দসলে বেরা প্রাচীন কালের কাদী-মন্দির আছে। সন্ন্যাসী শেইখানে বাকেন।

বনজন্ম বেরা মহুতাবস্তিহীন আশ্রমটি। দিনের বেলাভেও অভ্নকার।

ৰচকাল হইতে ওই স্থানটি শুণাখেনরী আশ্রম নামে এ অঞ্চল বিখাত অহলের মধ্যে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নালা চলিয়া গিয়াছে সেগুলি এই ননীটিইই শাখা। কাদাঞ্চাম ও বন-শিরীষের ঘন জন্মকার নীতে প্রচুর কেয়ার ঝাড় ও নানারকমের লতা ও ধলা। লোকে বলে প্রাচীনকালে এখানে কোতক ঘোষার বিখ্যাত তান্তিকেরা শবসাংলা করিতেন। কতজনে এখানে সিহি-শাভও করিয়াছেন। ক্রমে দেশ নাকি ধর্মহীন হইল, ফ্রেছাচারের প্রভাবে ভাপ্তিক মংশের মতিগতি অন্ত দিকে ফিরিল, শ্মণানেশ্বরীর আশ্রম পরিত্যক্ত रहेशा পिष्ठिया दक्षि। भाभी भूगारीत्मत्र धवात्न अध्यम नित्यध हिल, মাছবেরা আশ্রমের বাহিরে শড়কের উপর ভূষিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া ঘাইত। খাণানেখরী আপন মনে খেলা করিছেন, শেহাল, শুকুন, সাপ তাঁহার চারিণাশে ঘুরিয়া বেড়াইড; নানা ধরনের পাথীরা কলরব করিত; ফুল ফুটিভ, ফল ধরিত, বীঞ্চ ফাটিভ, নুতন চারাগাছ পাডা रमनिछ, तात्व नार्कि महाकानीत मृद्य नाठिए एउ-८थ्र প্রতিনীর দল। একবার এক ডাকাভের দল অন্ধকারে ভুল করিয়া এই আশ্রয় চুকিয়াছিল। কাছেই একটি গ্রামে ভাষাদের ডাকাতি করার কণা, স্থির ছিল রাত্রির প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকিলেই তাহারা আদিয়া গ্রামপ্রান্তের একটা পুরানো বাগানে চুকিয়া আত্মগোপদ করিয়া অঁপেকা করিছে।, দিতীয় প্রহরের শিবারবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাহির হইছা গ্রামে ীয়া পড়িবে। প্রথম প্রচরের শিবারৰ গুনিয়া বাস্ততার মধ্যে ভূল করিয়া এই আশ্রমে চুৰিয়া পড়িল তাহারা। বাস গেই যে চুকিল আর শ্র্মন্ত রাক্তির मरधा बाहित रहेरल भारिन ना। नकानं (बना, श्राध्यत लांक चान्यत ৰাছির হইতে দেখিল একদল লোক মাটির পুতুল ম'মুধের মত বসিধা আছে. হাঁক-ভাকে নড়ে না। শেষে পুলিশ আসিয়া ভাহাদের ধরিয়া লইয়া যায়; ভাহারা ৰলিয়াছিল ওখানে ঢুকিয়া কি যে হইলাছিল তাহাদের কিছু মনে নাই; চোথের দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কানে কোন শব্দ ভনিতে পাঁর নাই,

ব্সিবার পর আর নড়িতে চড়িতে পারে নাই, দেহ যেন পাধর হইরা

কতকাল পরে ওবানে আসিলেন এক সন্নাসী। তিনি ইনি নন।
কাঁহার একটা পা ছিল না, ইাটু হইতে নীচের অংশটা কাটিয়া ফেলিতে
হইমাছিল। সর্যাসী আগে ছিলেন পণ্টনে, গুলীতে পা কথম হওয়ায় পা
কাটিয়া-ঠেডাের উপর ভর করিয়া গেজয়া পরিয়া বাছর হইয়া পড়িয়াছিলেন।
পথে এই স্থানটি দেখিয়া জয় কালী করালী বলিয়া এখানে চুকিয়া বিশ্বা
পড়িলেন। সাংনার প্রা ছিল—মা প্রাসর হইলেন, সয়াসী মায়ের সেবা
লইয়া এইখানে থাকিয়া গেলেন। চালা ঘর তুলিয়া মাটাতে গড়িয়া
মায়ের মৃতি প্রতিটা করিলেন, বনজলল অনেক পরিমাণে সাফ করিলেন,
সাধারণ-মায়্বের মায়ের দরখারে প্রবেশ করিবার অমুমতি তিনিই আদার
করিলেন মায়ের কাছে! পা কাটা সহ্যাসীকে লোকে বলিত ঠেডা
গোঁসাই'। ঠেডা গোঁসাই দেহ রাখিলে আর একজন সয়াসী এখানে
বিশ্বার চেই। করিয়াছিল—সে ছিল ভৈরব, সজে ছিল ভৈরবী এবং আসলে
ছিল ভও তাই মাস-থানেকের মধ্যেই মা তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহিব করিয়া
দিলেন। তাহার পর আসামাছেন এই সয়াসী।

লোকে বলে নমোনারায়ণ ধাবা। তাঁহাকে প্রণাম করিলেই তিনি বলেন
— নমো নারায়ণায়৴

্বানানীরাহণ বাবা একটু আলাদা ধরণের গোঁসাই—অর্থাৎ সন্ন্যাসী।

অধানকার উর্ত্তন গাঁহারা উহার অধন প্রথম সন্দেহের চক্ষে দেবিয়াছিলেন।
এখন বলেন—গোঁসাই আগলে বৈফার ও এখানে এক বিচিত্তা সাধনার অক্ত আসিয়াছেন। বীরাচার মতে জাগ্রত দিগদরী ভাষাকে বৈফারী মন্ত্রে প্রসন্ধ করিয়া অসি-থর্পর-ধারিণীকে মুবলীধ্বরূপে দেখিতে চাহেন তিনি। তাঁহারা
দ্বাড় দোলাইয়া বলেন—ব-ড কঠিন রে বাবা।

গোঁশাইয়ের আরও কতকগুলো বাতিক আছে। এ অঞ্লের লোকজন শৃইয়া কারবার করেন বেশী। শাণানেশ্বরী তলায় ছরিনাম সংকীর্ত্তনের চিকিল প্রাছর উৎপব, অর মহোৎপব, কালিকীর্ন্তন, দুণমহাবিষ্ণার মৃতি গড়িয়া পুজার্চনা একটা-না-একটা লইয়া লাগিয়াই আছেন। প্রতি বৈশাখে পঞ্চপাও করিয়া পাকেন। চারিদিকে পাঁচটি হোমকুও জালিয়া নিজে মধ্যন্থলে বসিয়া পাঁচটি হোমযক্ত করেন, চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাধ সংক্রান্তি পর্যান্ত। আরও वाङिक चाहि- এ चक्षरम পুরানো দেবস্থানের যেগুলি জীর্ণ হইয়াছে- ভিকা করিয়া দেগুলিকে মেরামত করাইয়া গাকেন। সম্প্রতি এক কাজে লাগিয়াছেন, পাহর বাড়ীর দক্ষিণে এবং তাঁহার আশ্রমের উত্তরে যে নদীটা चारक ७२ ननीत क्रे भारन नछारबारमत क्रम दीम रेख्यांती कतिरन। নদীটার মোহনা এথান হইতে ক্রোশ-দশেক দুরে, মুশিদাবাদ জেলার কাঁদি অঞ্লে ময়ুবাক্ষীর সঙ্গে মিশিয়া গঙ্গায় বিয়া পড়িয়াছে। যোহনাটায় এখন এমন বালি অমিয়াছে যে নদীর অল পূর্ণবেগে নিকাশ হইতে পারে না, करन छे भरत रक्षात कारकारभ वर्राष्ट्रशास्त्र। ध निरक् व गर चकरन भुक्तिकारक रय नव बनारवाशी वाँश क्षिन-छाहात चिछित्र नाहे, ७१ किरू चार्क गाता.। পর পর কয়ের বংসুরই বভায় এ অঞ্চলের যথেষ্ট শতি হইয়াছে। সরকার ছইতে কোন প্রতিবিধান হয় নাই। নমো নারামণ গোঁসাই স্বপ্ন দেখিলেন--বঞা আসিয়া আশ্রম ডুবাইয়া দিয়াছে, মা কাদী বন্যার জলে একটা জেলা ভাসাইয়া ভাষাতে চভিবার উল্মোগ করিতেছেন। পরের দিন হইতেই ভিনি वार्षक कना नागिरनन। राहे वार्षक कारकहे जिन 'ध शास আগিয়াছিলেন।

এর আগে আগেও কমেকবার আসিয়াছেন, গ্রামের লোকেদের গ্রাম-দেবতা বুড়-কালীর প্রালণে ডাকিয়া আলোচনাও করিয়া সিমাছেন। এ গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকটায় পাছর বসতের টলা—ওদিকে বছা আগে নাঃ কোন কালেও আসিবে না। নদীগর্ড এবং সমতল ভূমি হইতে প্রায় চল্লি- শঞাশ ফুট কি তারও বেশী উচু, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা বভায় ভাসে এবং मुब्देश के भूद्रश्राष्ठिति मायथान निवा य नालां ि शिवा अहेथारने निनीए প্ডিরাছে-সেই নালা বাহিয়া বস্তার জল মাঠে চুকিয়া গোটা মাঠটার স্পাল পুচাইয়। দেয়। পূর্কমাঠে এ গ্রামের অমি কম কিন্ত তাহাতে কি ? নমো নারাম্বণ বাবা ধরিয়াছেন-বঁজায় কভি হোক বা না হোক নদী হইতে দেড ক্রোদের মধ্যে যত গ্রাম পড়িবে নকল গ্রামকেই এ বাঁধের কালে হাত লাগাইতে হইবে। শুধু তাই নয়—দশ হাজার লোকের কোদাল ও ঝুড়ি চার দিন না পড়িলে বাঁধ হইবে না। এ নাকি দেবতার প্রত্যাদেশ। যাহার। थांग्रित छाहात्रा मध्युती नहेरन वाँभ विकित्त ना, रन वाँभ छाडिया बाहेरन धनः ওই চার দিন নদীর কুলে রাল্লা করিয়া সমস্ত লোককে পাতা পাড়িয়া খাইতে रुटेरत। तम ना रुटेरन नमी एकाइरेर चर्चार चनात्रिष्ट रुटेरन। तम**र** কারণে গ্রামে গ্রামে যেমন ফিরিতেছিলেন, এ গ্রামেও তেমনি ফিরিতেছেন। সুক্ষ চাৰী ছইতে হাড়ি, বাউড়ি, ডোম সকলেই কোনাল ধরিবে, যে সৰ আনুতির মেরেরা মজুর খাটে তাহারা ঝুড়ি বহিবে এবং সদক্ষাতিরা—আক্ষণ, কায়ত্ব প্রভৃতিরা চাল দিবেন —ক্ষেতের তরকারী দিবেন, সামর্থ্য যাহাদের আছে তাঁহারা নগদ টাকাও কিছু দিবেন,—এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এ গ্রামের মঞ্জিলে পাতুরেও ডাকা হইয়াছিল কিন্তু পাতু যায় নাই। সে বলিয়াছিল, বান তো আমার কি ? হাম নেহি যায়েগা !

- বলিয়া সে একটা ছভা কাটিয়া বিয়াছিল—
  কাদপুর ভব-ডুব দোনাইপুর ভাসে,
- (এ) গ্রামের লোকের বুক চিপ-চিপ পরানকিষণ ছাসে।
  আমি তো বাবা, ডাঙ্গায় গাঁড়িয়ে বান দেবি আর নাচি। আমি কেনে
  যাব। বলগা ভোগের নমোনারায়ণ না কমো ফারান কে ! সন্ন্যাসী ! গোলাই !

  বানেই বা পাছরে কি ! আন্তনেই বা কি ! বানে গাঁয়ের লোকের

ে বানেই বা পাছর কি ? আগুনেই বা কি ? বানে গায়ের লোকের জমি ডোলৈ—পাছর ডালা জমি ডোবে না, গাঁরে লোকের খড়ের ঘরে আগুন লাগে—প্রামের সঙ্গে সংস্রবহীন—প্রাম্প্রাস্থে টিনের মর পাছর, পাছর মহে আওন লাগে না। রাজে বধন লোকে জল জল করিয়া টেচায় পাছ ওখন ভইয়া হাসে। সেই পাছ বাইবে সর্যামীঠাকুর অপন দেখিয়াছে বলিয়া বাবে মাটি কাটিতে।—"আহে।! সাধুবাবা। ঠাকুর মহারাজ! সঙামীঠাকুর! আ-হো।"

কথা থলা বলিয়া পাছ দেদিন থানিকটা নাচিয়া লাইয়াছিল।—আ-হো় ননো-নরোণ বেটা—শঙ্কর গোঁলাই হইতে চায়, কলেখনের সাধুবাবা হইতে চায়। আ-হো। তেও কোণাকার।

শকর গোঁসাই একজন গোঁসাই ছিল বটে। একশো বছরের উপর বাঁচিয়াছিলেন। ছাই মাঝিয়া চিমটা ছাতে একদিন আসিয়া উত্তর বাঁরভূমে ময়ুরাক্ষার ধারে চিমটাটা মাটিতে পুঁতিয়া বসিলেন। ময়ুরাক্ষা সেধানে বিপুক বিভার। ময়ুরাক্ষা গলার চেমে অনেক ছোট নদী কিছা এইখানটায় এপার ছইতে ওপার পর্যান্ত গলার বিভতির প্রায় বিশুল বিভ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ময়ুরাক্ষা ত্তর্থির সমান হইয়া উঠিয়াছে। ময়ুরাক্ষা ত্তন পর্যাক্ষা ভাটবে, পুরানো খাতটায় কানা পাঁতবে।

শঙ্কর বাবদ সেইবানে চিম্টা পুঁতিয়া বসিয়া গাঁহের লোককে বলিলেন—
একঠো চালা বনা দেও। চালা বনিল। বাবা ধুনি জালিলেন। েশ্
ভাঙিয়া লোক আসিয়া পারে লুটাইয়া পড়িল। অপুত্রক পুত্র পাইল, ক্ষদ্ধে
চোঝ ফিরিয়া পাইল, বধির প্রবদ-শক্তি পাইল, অয়শ্লের রোগী—বাবার
দরবারে তেলেভাজার সঙ্গে থিচুড়ী খাইয়া হলম করিয়া বাড়া ফিরিন। ুক্ত
লোকের হারানো সঙান দেশে ফিরিল, কত কি হইল। বাবা মন্ত্রাক্ষীকে
বাধিয়াহিলেন। লোকে বলে—বাধিয়াহিলেন,' কিছু আসল কথাটা তা নয়;
জ্ঞানীঙগীতে বলে—বাধ-বাধানী লোক দেখানো ব্যাপার; নিজের মহিমা
চাকিবার জন্ত। আসলে তিনি মন্ত্রাক্ষীকে হতুম করিয়াহিলেন—হটু যাও।
মন্ত্রাক্ষী হটিয়াহিল।

কলেখনের সাধুবাবা অনাদিলিক মহাদেবের নবরত্বের প্রানো মন্দির ভালিকা নৃতন করিরা গড়িয়াছেন। কলেখনে ওই শকর বাবার মত একদা আসিরা তিনি চিমটা গাড়িয়া মসিলেন এক গাছতলায়। দেশে দেশে খবর রটিল। কত রাজা-মহারাজা, জমিদার, ভালুক-দার, গৃহত্ব, আমির, ফকীর সব আসিয়া জ্টিয়া গেল কয়েক মাসের মবের। টাকা আসিল রাশি রাশি—ইট পুড়েল—চুন পুড়ল—বিলাতী মাটি আসিল। মন্দির তৈয়ারী হইল।

এই তুইজন সাংর গল পাছ জানে। এই তুইজনকে সে মনে মনে মানিতে রাজীও আছে। কিন্তু সে কাল নাই। স্থতরাং সাধু কোপা হইতে আসিবে এ কালে ? ভণ্ডামী ফলী ছাড়া এ লোকটার আর কিছু নাই। এ কালেই নাই ভো ও পাইবে কোপায় ?

আন্ত কিন্তু সে তাহাক্ষে দেখিয়া বিশ্বিত হট্ল। সে আসিয়া বাবুর চাবুকের সামনে দাঁড়াইল, চাবুকের দাগটা ফুটিয়া ফাটিয়া একটা লাল রঙের দড়ির মন্ত কুপালে টক টক করিতেতে।

নমে। নারাণ বাবা পাসুর হাত ধরিয়া বলিলেন—ওঠ।

. পাহর কপালের ক্ষতটা দিয়া তথনও রক্ত ঝরিতেছিল। গোঁসাই রাজু-বালাকে বলিলেন—জল আন মা, ভাল করে ধুয়ে দাও। খানিকটা চুগে আর খয়েরে মিশিরে ওখানটার লাগিয়ে দাও; খুব কামড়ে লেগে যাবে। একেবারে ঘা শুকালে আপনি ছেড়ে পড়ে যাবে।

্মজুবীলা কাতরকঠে বলিল—বাবা আপনার—

সন্ন্যাসী আপনার চাদরখানায় কপাল চাপিয়া পাগড়ী বাঁৰিয়া বলিলেন—ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে। আছো।

্বলিয়', বে পথে বাবুর গাড়ীটা চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া হাঁটিতে স্বক্ করিলেন।

. 'পাছ কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীর গমন-পথের দিকে চাহিলা রহিল, ভাহার পর

হুম-হুম করিয়া বাড়ী চুকিয়া সেজবউটাকে সামনে পাইয়া প্রন্ন করিল—কোণা গেল ? সে হারামজাদী কোণা গেল ?

সেঁও বউটা বোকা, কিন্তু সে-হারামজাদী কথাটা বুঝিতে তাহার কই হইল না; বাড়ীতে মাত্র ছই হারামজাদী আছে, একজন সে নিজে—অপর জন রাজ্। সে-হারামজাদী বলিতেই সে বুঝিল পাল রাজ্কে খুজিতেছে। কিন্তু তাহার উপর এমন রাগটা কেন! রাগ হওয়ার তো কথা নয়। প্রকাশ কোন উত্তর দিবার পুর্বেই রাজ্নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল; মরের মধ্যে সে চ্প ও ধরের ভড়ার মিশাইয়া পাল্র জ্ছাই ৬বুব তৈয়ারী ক্রিতেছিল; বাহির হইয়া আসিয়া সে বলিল—কি ?

- —কি ? পাত্ম দাঁতে দাঁতে কিস কিস করিয়া উঠিল !—কি ?
- —ইয়া। कि १
- —ওই গেরুৱা ঠাকুরকে কেনে ভাকলি ভূ •
  রাজু অবাক হইয়া গেল। দোষ হইয়াছে তাহা বুঞিল না।
- —বল ? কেনে ভাকলি ? সে আসিয়া একবারে ঘাড়ে ধরিল।

রাজ্ব এসৰ অভ্যাদ আছে, নীববে মাপা পাতিয়াই দহু করে, গ্রীগ্নকালের বৌদ্রের মত, বর্ধার সময়ের বৃষ্টির মত, কোন প্রতিবাদ করে না; আজ কিছ তার চোধের কোণে একটা প্রতিবাদ ঝিলিক হানিয়া গেল।

পাত্ম বলিল—আঁ। আবার তাকানি দেখা হাড়টা সে টিপিরা র্থনি।
 রাজু বলিল—ছাড়। কঠম্বরেও তার প্রতিবাদ ফুটিরা উঠিল।—
ছাড় বলছি।

- —কেনে ডাকলি তু ?
- -- ना। छाकि नाई चामि।
- —ভবে উ এল কেনে ? কেনে এল উ গেরুয়া ঠাকুর ?
- -- দে কথা তাকে ভবিয়ো। আমি জানিনা।.
- -- हैं।- हैं। ख्याव चामि। अहे शिक्त ब्रोक्त विवेद ख्याव चामि।

— শুবিয়ে। আমি তাকে ডাকি নাই। কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় তাকে ডাকব আমি ? তুমি তাকে গাল দাও, তিনি ডাকলে ছনিয়ার লোক নায়, তুমি য়াও না, তাকে আমি ডাকব কি বলে ? কাউকেই ডাকঝার পথ তুমি রাথ নাই, গাঁয়ের লোকের নামেও তুমি রাটা মার, তরু তাদের কাছেই ছুটে গেলাম। ঠাকুর তথন মজলিস করছিলেন। আমি গাঁয়ের লোকের সামনে গিয়ে বললাম—আপনারা কেউ আহ্মন। লোকটা বোধ হয় খুন হয়ে যাবে। বাবুর নাম শুনে কেউ নড়ল না, একটা কথা বললে না। আমি চলে আসছি—পিছন থেকে ঠাকুর বললেন—দাঁড়াও। গাঁয়ের লোককে বললেন—কেউ যেন একটা প্রাণী এস না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। আমার সলে চলে এলেন।

- ଇଁ। ତଁ। 5 (म এम । 5 (म এम ।
- —কিন্তু তোমার ক্ষৃতিটা কি হল ?
- ভানি না। শালা গেলয়া ঠাকুর, ভও বদমাস, সাধুবাবা— শুফঠাকুর—
   ভামিদার! পাছ বর্কর আকোশে আনোয়ারের মত দাত কট কট করিয়া
   উঠিল।

ताङ् रिलन, रम, क्लाल এইটা नागिया पि।

- .. —না। ধলিয়া আবার সে হন হন করিয়া বাহিরে চলিরা গেল। সেজ বউ বলিল—মতিছ্কা। মরণ!
- ° রাজু ভিক্ত চিত্তে ঠোঁট টানিয়া আক্রোশভরে পাছর ঘর ছ্যারের দিকে চাছিয়া সহিল। এ সংসারে তাহার কোন মমতা নাই। কিসের আকর্ষণ ? সেজ বউ পড়িয়া আছে, ছেলের মা, উহার না থাকিলে উপায় নাই!

ওই বর্ষর গোকটা একদিন তাহাকে রোগজীর্ণ অবস্থায় আশ্রম দিয়াছিল— বাঁচাইয়াছিল—নলিয়া কুভজ্ঞতায় আরু কত সম্ভ করিবে সে!

হুঠাৎ পাছর খড় ছেলেটা আসিয়া চুপি চুপি বলিল—মা ! রাষ্ট্রান দিল না, সেজ কৌতুহল-ভরে প্রেল করিল—কি ? ছেলেট' কথা বলিবার ভঙ্গির মধ্যে যেন কৌতৃত্বর—কৌতৃত্বজ্ঞানক সংবাদের সন্ধান পাইরাছে সে।

(ছहन्टी विन-वाबा कांन्ट्ह !

— কাঁদছে ? সেজাপা টিপিলা টিপিলা বাহিবে গিলা উকি মারিলা দেখিলা.
গালে হাত দিলা ফিরিলা আংগিল। — দিদি ! বাছুবটার গলা ধরে কাঁদছে।
বাছুবটা পাচাটছে।
•

नक्षात नमञ्ज भाष्य विनन-- हना याद्य गा विंशांदन ।

রাজুবা সেজ কেহই কোন কথা বলিল না। পাছ আবার বলিল—স্ব বেচে দেব! থাকব না, এ হারামজাদার দেশেই থাকব না।

এ কথাতেও কেছ কোন কথা বলিল না। পাত্র বাহির হইয়া গেল। রাজি কুপ্রহর পর্যান্ত ফিরিল না। ঘরেই ফিরিল না কিন্তু রাজু, সেক্ল বউ কুলনেই দেখিল পাত্র সামনের ডাঙ্গাটার উপর অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মন্ত চুরিয়া বেড়াইতেছে।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াগেল। কোপায়৽ গেল বলিয়াগেল না। বেলাতিন প্রহর পর্যন্ত ফিরিল না।

তৃতীর অধহরে 'নমোনারাণ বাবা' আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সন্মুখে দাড়াইলেন। রাজু অপরাধিনীর মত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—বাং।

সন্ত্রাসী বলিলেন—বাবুরা আর কিছু বলবেন না মা। আমাকে বং ছেন।
আমি সব ভনেছি! তারপর হাসিয়া বলিলেন—বাছুরটাও আর নেবেন না ।
জুতো মেরেছেন সেদিন, চাবুক মেরেছেন কাল; তার বদলে ওটা দিয়েই
দিয়েছেন। বাবুর দয়া খ্ব মা। গরু মেরে জুতে দান করে লোকে;
উনি—। হাসলেন বাবাঠাকুর।

রাজ্ কথা ওলি বোধ হর ভনিশই না, সে বলিয়া গেল নিজের মনের কথা। বলিল—বাবা আমি ভূল করেছিলাম। আমি কেনে যে মরতে ছুটে গেলাম! ওর সাজা হওয়াই উচিত ছিল। সেই হ'লেই ত বিখত। ্ সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। চলিয়া গেলেন। গ্রামে **আৰু আবার** মঞ্জিস বৰ্দিৰে।

পাই ফিরিল প্রায় চারিটার সুয়য়। য়ান করিয়া রাক্ষ্যের য়ভ-শোইয়া
সে বিছানায় ভইয়া পভিল। বেন মুহুর্তে ঘুমাইয়া পেল, নাক ভাকিতে অ্রুক
করিল কয়েক মিনিটের মধ্যে। সে বেন কুছকর্ণের নিজা।

\*রাজু বুঝিল—পাত্ব সম্পাতির খনিদার ঠিক করিয়া আসিয়াছে অধবা—বাস করিবার নৃতন কোন স্থান আবিদার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কিরিয়াছে। সে একটু হাসিল। বিচিত্র মাত্মব। সলে আছে চোবের উপস্তবে রাগ করিয়া এক গৃহত্ব ধালা কাঁসা বিক্রী করিয়া মাটিতে ভাত থাইত।

ওদিকে প্রামে জগুধনি উঠিতেছে। জ্বয় মা শ্মণানেশ্বরীর। **পর কালী**! ভরিত্তির বল ভাই। হরি বোল।

সম্ভবত বাঁধে খাটিবারু কথা পাকা হইয়া গেল।

পায় আবোরে নাক ডাকাইয়া ত্যাইতেছে। সর্বানাশী অর্থাৎ ওই বাছুরটা নধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। পাছকে জাগাইতে চার দে। বাং-ক্ষেক আদিয়া তার গা চাটিল, বার ভ্রেক কোঁল কোঁল করিল, কিন্তু পাছ প্রম নিশ্চিত্ত ক্ইয়া ত্যাইতেছে।

় হৈজ বউ সন্ধ্যা আলিয়া পাহুর দিকে চাহিয়া বলিল—কাল যুম।

## পঁচিম

প্রক্রিস স্কালে উঠির। পামু গভীর প্রসন্নতার সৃহিত চা থাইতে বসিল।
স্কালে সে এক জামবাট চা থার। হঠাৎ পিঠে চাবুকের কটো ক্ষতে আলা
অক্তব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। জুদ্ধ হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিল—
বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতেছে। সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রচন্ত একট
ভড় উঠাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কি মনে হইল, চড়টা সম্বরণ করি

আন্গাভাবে পাষের ঠেলা দিয়া ৰাছুবটাকে বাহিছে ফেলিয়া দিল। বাথারি
দিয়া ব্যাত্তেজ-বাধা থোড়া পা-খানা তাহার এখনও অপটু, বাছুবটা ঠেলা
খাইরাশ্মাটির উপর কাত হইরা পড়িয়া গেল। ব্যা—ব্যা শঙ্গে চীৎকার
করিতে শুকু করিল। পাছ বিবক্ত হইয়া চায়ের বাটিটা লইয়া রাস্তার ওঁপাশে
ভাহার ছোট বাগানটার একটা গাছতলার গিয়া বিদিন।

রাজু ঘর হইতে বাছির হইয়া আসিল। বাছুরটা এমনভাবে চীৎধার করে কেন ? সে ছুটিয়া আসিয়া বাছুরটাকে তুলিয়া তামাসা করিয়াই বলিল — আহা তোমার সর্বানশী এলোকেশী যে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তুমি বলে আছ ?

পাত্ৰ বলিল, ওটাকে বেচে দোৰ।

- -- (वटक दनदव १
- -है। कनाहै एए क विहेत।

রাজ্বালা শিহরিয়া উঠিল। সে স্থির-দৃষ্টিতে পামুর নিকে চাহিল। পামুর চাহেল আনাম্বিক নিঠুরতা খেলা করিতেছে। পামু রাজ্ব দৃষ্টি লক্ষ্য করিয় টীৎকার করিয়া উঠিল—গুণ-ফোড়া ছু চ দিয়ে ভোর ড্যাবড্যাবে চোখ হুটো আমি কানা করে দোব রাজু!

রাজুবিদুল, তোমার দলে আমার ফারখত। আজই আমি ভোমার বাড়ী থেকে চলে যাব।

পাত্ম ভরত্তর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিন্ন। বলিল—আমার বর্লম দিরে তোকে এ-কোঁড় ও-কোঁড় করে দেবো আমি।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হন হন করিয়া আসিয়া শুইবার থরে মাটায় উঠিয়া সে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। হাত-পাঁচেক লখা পাকা বাঁশের লাঠির মাধার ইঞ্চি ছুয়েক মোটা—ইঞ্চি আটেক লখা লোহার স্থানল ফলাগাঁথা বল্লমঃ দ্ব হইতে সাপ মারিবার জন্ত এটা সে বরাদ দিয়া ভৈয়ারী করিয়াছে। কামার হাসিয়া বলিয়াছিল—চালাতে পারবি ত প্তৈরী ত করালে! পাছ সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। হাত দশেক দুরের একটা ভালসাছে ছুড়িয়া মারিয়াছিল। শালের চেয়েও কঠিন পাকা তালের কাও। নিভূল লক্ষাভেদে ঠিক মারখানে বয়মটা গিয়া বিধিয়াছিল। প্রায় তিন ইঞ্চির মত লোহার ফল্যটা বসিয়া গিয়াছিল। হা"-বরে জীবনের এই অফ্রচালনার অভ্যাসটা সে ভূলিয়া যায় নাই! যয়টা তৈয়ায়ী কয়াইয়া ন্তন নৃতন কয়েকদিন ব্যবয়ার করিয়া অভ্যাস ঝালাইয়াও লইয়াছিল। তায়ার পর দীর্ঘদিন মাচার উপর ভোলাই ছিল। তায়ার হেঁসো অল্পানাই এই জীবনের পক্ষে যথেওঁ। রাজুকে সাজা দিতেও ওই হেঁসোখানাই য়থেওের চেয়েও বেশী। সেখানা এমনি য়ারালো যে, বেজুর গাছের শক্ত কাডেও কোপ মারিলে হেঁসোটার আড়াই ইঞ্চি পরিষাণ চওড়া ফলাটা গোটাই বসিয়া যায়। সাজুর গলাখানা খেজুর গাছের কাডেও চেয়ে অনেক কোমল। তর্ সে আজ ওই বয়মটাই পাড়িয়া লইল, ধ্লা ও বুল ঝাড়িয়া মরচে-ধরা ফলাটা ঘ্রাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া একটা ঝামা ইটের টুকরা লইয়া ঘসিয়া উজ্জল কলিতে বসিল।

· রাজু হাসিল। বলিল, সেই ভাল! আমিও যাই—তুমিও চল।
আমাকে বিধে মেরে, তুমি কাঁসীকাঠে বুলো।

. পামু চমৰিয়া উঠিল। মনে পড়িল নাকুদত্তের ছিল্ল কণ্ঠ, মনে পড়িল— ; সে বল্লমটা হাতে লইয়া উঠিমা গেল। নির্জনে তাহার বাগানের মধ্যে পুরুবিঘাটে গিয়া সেটাকে ঘযিতে লাগিল!

রাছুবলা ঘরের দাওয়ায় তক হইয়া বিসয়া রহিল। তাহার বড় বড়

কৈ চোধ হুইটা মধ্যে মধ্যে অকমক করিয়া উঠিতেছিল। যেন ওখানে পাছর

ঘবিয়া ঘবিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা বল্লমটার ছটা এখানে তাহার চোধে

পড়িয়া প্রতিষ্টটা তুলিতেছিল। সেজ বউ ছুইজনের রক্মসক্ম দেখিয়া অবাক

হইয়া গিয়াছে। তয় পাইয়াছে বেশী। পাছ যদি রাজ্কে খুনই করে তবে
সে কাঁলী বাইবে। তাহাতে ঘরসংসার জ্বিজ্ঞা তাহারই যোল আনা

অধিকারে আদিবে বটে কিন্তু এদৰ বড় ভয়কর জিনিব—ছনিয়ার মাঁচুৰ এপ্রিনি ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যে যেমন পারিবে, লইবার জন্ম ঝাঁপাইয়া পড়িবে, বেস থাকা সে সামলাইতে পারিবে না। আরে রাজ্যুনি কোনক্রমে খুন না হইঁয়া বাচিয়া পলাইয়া যায়, ভাগতে সভীন-কাঁচা ঘুটিবে বটে কিন্তু ভাগতে একা পায়ুর প্রহার সহাকরিতে হইবে। ভাগতে ভাগর প্রথমটার চেয়ে বেশী আভক।

গে সভয়ে রাজুকে ডাকিল-দিদি।

রাজু অকমাৎ নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়াই ধেন উঠিরা দাঁড়াইয়া বলিল—ওকে শেষ পর্যান্ত আমি বিষ দিয়ে মেরে দোব দেল। বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। সেজ চমকিয়া উঠিল—রাজু কি বিষ আনিতে চলিল নাকি ? সে তারস্থরে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—বলি—চললে কোণা ?

— চ্লোর! বলিয়া সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল। বাছুরটাকে সে লুকাইয়া রাখিতে গেল। না ইইলে কখন বর্ধর্ মামুষটা এই স্থাবিদ্ধুত ব্রুমটাই বিধিয়া ওটাকে মারিয়া ফেলিবে। সেতকেও সে কথা বলা ঠিক নয়। কখন যে বলিয়া ফেলিবে তাহার ঠিক নাই। সেতা বউটা দভোইয়া খাকিতে থাকিতে আপন মনেই বলিল—কি বিপলে আমি পড়লাম! হে তগবান! শাখেঁর করাতে পড়লাম আমি—আসতে কাটছে—যেতে কাটছে! হে ভগবান! বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

পায় ঘবে আসিতেছে। বিজ্কীর পথে তাহাকে দেখা যাইতেছে। তাহার বল্লমটা পরিকার হইয়া সিয়াছে। বকমক করিতেছে বৈশাধে প্রথব রৌপ্রছটায়। ঘরে চুকিয়া সে বলিল—তেল দেখি, সর্বের সার্কেলের কোরোসিনের।

সরিবার তৈল সে বাঁশের ডাণ্ডাটার মাধাইল, নারিকেল ও কেরোসিন মিশাইরা মাধাইল ফলাটার। তাহার পর একটা ক্লাকড়া দিরা ফলাটাকে ব্রুডাইরা—পরম যত্নে ঘরের কোণে রাথিয়া লিল। তারপর বলিল—আর খানিকটা তেল দে, চান করে আসি। ভাত বাড়। থিদে পেয়েছে। ঠিক এই সময় রাজু ফিরিয়া ঘরে চুকিল, এবং আবার মেঝের উপর ভইয়া ভিল।

## —শুলি'বে ?

.রাজ্ উত্তর দিল না। সেজ বউ তেলের বাটি নামাইয়া-দিল।
খাওয়া শেব করিয়া পাছু বলিল—ডাক সে হারামজাদীকে।

সেজ বলিল—তৃমি ডাক, আমি পারব না। আমাকে রা কাড়বে না।
পাহু বলিল—কাড়বে কোন ? জীবজন্ত স্বাই হতছেদা বোঝে বে।
ভারপর সে ডাক দিল—আয়—আয়—আয়

পেঁচ আপনমনেই স্থবিসমে বলিল—অ—মা—গো—!
পাছ বাছুরটাকে ডাকিতেছে। রাজ্কে নয়।

সংসার্ত্তে আর এক হারামজানী জ্টিল—ছুই হারামজানীর সঙ্গে!

বাছুরটাকে রাজু এক প্রতিবেশীর বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছে। সাড়া না পাইয়া পাত্র সবিক্ষয়ে বলিল—গেল কোগা ? এলোকেনী ! এলোকেনী—! আঠ—আয়। আ:—আ:!

এটো হাতে, ভাত-ভাল মাখা থালাথানা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল!
বৈশাখের রোজে লাল কাকরের সব চেয়ে উঁচু টিলায় দাঁড়াইয়া সে চারিদিকে

চুট হানিয়া ভাকিতে লাগিল—আ:—আ:—আ:। এলোকেনী!
এলোকেনী—! আ:—!

কড় হৈলেটা পাত্মর পিছনে পিছনে থাকে—বাবের পিছনে ফেউরের মত। কিছু তফাৎ আছে, ফেউরের মত ডাকিয়া ব্যাঘ্যদৃশ পাত্মকে বিরক্ত করে না; তাহার পরিবর্গ্য ছুটিয়া আসিয়া ছুই মাকে সংবাদটা দিয়া বায়। ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া ভাকিল—মা—!

শেষবউ বিরক্তিভরেই বলিল-কি ?

তাহার কুধা পাইরাছে। -ছেলেগুলা আগেই থাইরাছে, পায়ও থাইয়া লইল—হতরাং অন্তদিন অপেকা দ্বাল দ্বাল হইলেও কুধা তাহার মাধা চাড়া দিয়া উঠিল। কিছু রাজু বে শুইরাছে সে আর নড়িভেছে না।
ভাকিলেও সাড়া দেয় না। জীবনটা তাহার জলিয়া গেল। ইহার উপর
কাহীরও চং আর সে স্থ করিতে, পারিবে না। ছেলেটাকে মুখনাড়া
দিয়া সে বলিল—কি ? এমন করে চেল্লাও কেলে?

ছেলেটা সবিস্তারে বাপের কথা বর্ণনা করিয়া বলিল—বাছুরটা কোণ্ গেল মা ?

সেজবউ রাজ্ব মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানি না।
রাজ্পাণ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—জুই খা সেজ। আমি খাব না।
—খাধে না ?

- —না। তুথেয়েনে। এ পাপ অর আমি আর খাব না!
- -পাপ **অন্ন** খাবে না<sup>®</sup>?
- —না—না—না। সে হঠাৎ বড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বাহিরের দয়জায় গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল। টিলা হইতে নামিয়া পাছ ওই চলিয়াছে নদীর দিকে। নদীর ধারে সবুজ মাঠের রুখ্যে প্রামের কাকের গরু চরিওঁতছে। সম্ভবত বাছুরটাকেই খুঁজিতে চলিয়াছে। সে গিয়া গোয়াল ঘরে চুকিল। গোয়াল খালি। মঙলী এবং তাহার ছুই ক্লা সন্তানসন্ততি লইয়া মহিষের স্থতাবমত বৈশাখ বিপ্রহরে পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। এই গোয়ালের মধ্যেই তাহার অন্ত-সক্ষম লুকানো আছে। এক কোণে একটা ভাঁড় পুঁতিয়াছে, উপরে একটা ছিজ রহিয়াছে, অবসরে গে সেই ছিজ দিয়া টাকা হইলে ফেলিয়া যায়। সঞ্চয়টা তুলিয়া এই অবসরে গে চলিয়া যাইবে।

জারগার জন্ত সে ভাবে না। আশ্রের জন্ত না; অবলহনের জন্ত না। নিজের মূল্য সে জানে; সংসারের এ দিকটা সে ছই ছুল বার দেখিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। তাহার বয়স তিরিশ পার হইলেও বন্ধ্যাত্তির জন্ত যৌবন এখনও পরিপূর্ব। যৌবন এবং রূপকে সে কোনাদিন অবহেল

করে নাই, তাহার পরিচর্যা করিয়াছে মার্জনা করিয়াছে বলিয়া মালিন্য
এখনও ছায়া ফেলিতে পারে নাই। স্বতরাং চিল্লা করিবার তাহার কিছুই
নাই। পার্ফ ফিরিয়া অবশ্র তাহাকে না দেখিয়া বল্লম লইয়া একবার ছুটিবে।
তাহার ক্ষন্ত সে তম করে না। সে গিয়া থানাম উঠিবে—আল্মমন্দার ক্ষন্ত
সাহায্য চাহিবে। কিয়া বারুর বাড়ীতে গিয়া তাহার কাছে আশ্রম ভিন্দা
করিবেণ কিয়া সে উঠিবে গিয়া নমোনারায়ণ বাবার আশ্রমে—বলিবে—
ঠাকুর কোপাও যাইবার পথ বলিয়া দিতে পার ? সে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।
দীর্ঘদিন অয় বয় এবঃ চুরি-করিয়া-নঞ্জের-স্থোগের ক্ষন্ত যেমন নিরাসক্র
ভাবে পাহর সকল বর্জর আদর নির্যাতন স্থ করিয়া ব্যবসায়িনীর'মত পড়িয়া
আছে—তেমন ভাবে পড়িয়া থাকাটা আল ভাহার পক্ষে একান্ত ভাবে অস্থ
হইয়া উঠিয়াছে। এমন অয় বয় সঞ্চয় আবর্জনা-ভূপে ফেলিয়া দিয়া আত্মহতয়া করিয়াও ত্রথ আছে—শান্তি আছে।

পাছ দিবিল অপরায়ে। প্রায় সারা মূল্কটাই সে ঘ্রিয়া আসিয়াছে।
এই ক্পেছরে বাছুয়টার সে দিনের বড় কালো চোধের অসহায় ভয়ার্স্ত কম্পিত
চৃষ্টি—দীর্ঘ চক্ষ্পলবের প্রাক্তে শিশিরবিশ্ব মত টলটলে অক্রবিশ্—বেন
প্রাপ্তরের বুকের ক্রের্র বিসামিলির মধ্যে চোবের সামনে ভালিয়া বেড়াইতেছে।
স্কালবেলা বাছুয়টাকে সে লাখি মারিয়া ফেলিয়া দিয়ছিল। ভাহার পর
কোথায় যে গেল আছুয়টা—কোরায় কোন খানায় বা ভোবায় বা গড়ানে
পাথুরে মাঠে গিয়া পড়িয়াছে, খোঁড়া পা লইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে,
উঠিতে পান্ধিতেছে না, ক্ষায় ভ্ঞাম ছাতি ফাটিতেছে, চাঁৎকারের ক্রমতা
নাই, ভ্রু তেক্ষ ছুইটা সে দিনের মত কাঁপিতেছে, চোথের রোয়ায় জল-বিশ্
জমিয়াছে—হর্বোর ছুটায় চিক্ চিক্ করিতেছে। হয় ভো সয়্রার আগেই
মরিয়া যাইবে,। না মরিলে রাত্রে জীবত্তই শেয়ালে ছি ড্রিয়া খাইর\*
ফেলিবে।

্মাহবের চেরে অভ জানোয়ার—কুকুর বিড়াল গরু মাহবকে লে চিরাদন

বেশী ভাল বাসিয়াছে। গরু মহিষকে সব চেয়ে বেশী। কিছু এই রাছুরটার মত কোনটাকে ভাল বাদে নাই। বাছুরটার কাছে তাহার দেনা বেন অনেক। ভাহার পা-খানা সে নির্মম আখাতে ভালিয়া দিল, বাছুরটা ভাহার ছাত চাটল। পৃথিবীতে এমন প্রতিদান সে ক্রনও পার নাই। হা-মরেদের দলে থাকিবার সময় সে কুকুর পুষিত। কুকুর গুলার মত অহুগত জীব আর হয় না। কিন্তু মারিলে দেওলা এক বেলাও অত্তত দূরে দুরে ধার্কিত, হয় ভয়ে পলাইত অথবা গোঙাইত। তুনিয়াতে অনেক জ্বনের কাছেই নির্মান প্রহার পাইয়াছে, সে ভাহাদের কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, অনেক জীবকে দেওপ্রধার করিয়াছে—হন্যা করিয়াছে—দে গুলার অধিকাংশই বছ ৰা অপবের গৃহপালিত, তাহাদেরও কোনটা এমন ভাবে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই ভাহাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরে নাই। ৰাছুঃটার আফুগতা ভাহার কাছে অভিনৰ,—এমন **অমুভূ**তির আসাদন সে জীৰনে কখনও পান নাই। ভাই সে গোটা মুদ্ৰুকটাই প্ৰায় ঘুরিয়া আদিজ। পালাটা হাতে লইয়াই পিয়াছিল। ভাতগুলা ফেলিয়া দিয়াছে, ভাত ডার্টেলর দাগ শুকাইয়া কাঠ হইয়া 'গিয়াছে। ধালাধানা নামাইয়া দে মাধায় হাত দিয়া বসিয়া বলিল, পেলাম না।

সেঞ্চরউ চুণ করিয়া রহিল। উত্তর দিতে সাহস হইল না। বাছুর: ৰাছর ৰাছর করিয়া ফিরিতেছে, আর ধরে বে কাও—।

—রাজিয়াকই 🕈 রাজু!

শেষৰ উ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। বদিল—যাঁকরতে হয়
কর। আমি জানি না, আমি পারব না।

- 7 9

— সারাটা দিন কাঠের মত ভবিয়ে পড়ে আছে মাহন, কথাও নাই, বার্তাও নাই, ওই দেব। একটা লোক না থেয়ে থাকলে—আমি থাই কি ক'রে ? বলি মান্থবের চামড়া তো গায়ে আছে। রাজু থার নাই। কি যে তাহার হইয়াছে, সে নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সঞ্চার তাড়াট তুলিয়া—আঁচলে ঢালিয়া বাহিয়াও সে ঘাইতে পারে নাই। সেগুলিকে আবার মধাস্থানে রাখিয়া মরে আঁসিয়া উইয়াছে। অলবিলু মুখে না দিয়া পড়িয়া আছে।

পাশ্বর সঙ্গে একবার দড়িয়া দেখিতে ইছো হইয়াছে। না হয় ওই বর্করটার হাতেই মরিবে। তবু উহার নির্চূরতার শেষ সে দেখিবে। সঙ্গে তিক্তাতা এবং কোবের উন্নতার মধ্যে যে জীবনের কথা তাহার মনে হইয়াছিল—সে জীবনপ্পতিও ভাল লাগে নাই। আশ্বর্গ, চোঝে জল আসিল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে আসিয়া ভইয়াও দে অনেকক্ষণ কাদিল। সেজ ভাকিলে সাড়ো দিল না, নড়িল না।

পাহ থবে আসিয়া রাজ্ব সামনে দাঁড়াইল।—এই হারামজানী ! রাজুউত্তর দিল না। ন্ড়িশ না!

্পাঞ্জাহার চুলের মুঠা ধরিষা টানিষা উঠাইষা বদাইষা দিল। রাজু ৰসিয়া আপেন দেহের কাপড় সংবৃত করিয়া লইষা আংক হইষা বহিল।

— খাস নাই কেনে !— এ— ই! এই হারামজা-দী— ! শ্রা-রের বা— ভি।

द्रार्ड रिनम-धामात्र हैएछ !

—তোকইছে ? পাত্রপ করিয়া তাহার হুডৌল বাহম্লের থানিকটা কংশ হুই আঞ্জ টিপিয়া ধরিয়া পাক দিতে হুক করিল। এবং থামিয়া থামিয়া প্রাণ্ন করিতে লাগিল—তোর ইচ্ছে ? বল্ ং—তোর ইচ্ছে ?— তোর ইচ্ছে ? •

্রাজ্ চোধ বন্ধ করিল, যন্ত্রণায় তাহার কণাল ভুক নাক মুখ-ন্যৰ আপনি বুঁচ্কাইয়া অতৈ৷ হইয়া আসিতেভিল, কিন্তু তবু সে একটি শক্ষ উচ্চারণ করিল না! পাত্ম বিশিত হইয়া নিজেই ছাড়িয়া দিল। করেক যুহুর্ত্ত সৈ স্থান চ্ট্রা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বদিল—হেঁলো ৪ হেঁলোটা কই ৪ হেঁলোটা i.

রাজু হঠাৎ উঠিয়া দাড়াইল। গৃতকাল হেঁলোখানা সে-ই কুড়াইয়া রাখিয়াছিল। সে নিজেই গেখানা বাহির করিয়া আনিয়া পাছর হাতে দিয়া খলিল—লাও!মার!মার!কোপাও!

সে যেন পাগল হইয়া গিলাছে। ভয় নাই। চোৰ তাহার জ্নিতেছে অবচ সেই অলক চোথ হইতে জাল গড়াইয়া এক অভূত মুভি হইয়াছে ভাহার।

পাহ আৰু সভয়ে পিছাইয়া গেল।

অকমাৎ বনে আগুন জলিয়া উঠিলে—রাত্রির অরণ্যচারী পশুর পূর্ণ বর্কার হিংসাও যেমনভাবে সঙ্গুচিত হইয়া পিছাইয়া পিছাইয়া গহুবে গর্কে গিয়া লুকায়, রাজ্ব চোঝের দৃষ্টির সম্মুখে পাত্মর সকল সাহস সকল ক্রোধ—সকল নিষ্ঠুরতা তেমনিভাবেই সঙ্গুচিত হইয়া যেন লুকাইতে চাহিতেছে।

ঘর হইতে বাহির হইরা আসিরাও সে বাড়ীর ভিতরে থাকিতে পারিল না। বাড়ির বাহিরে—দোকানের দাওয়ার সামনে গুপ্তিত হইরা দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে কথনও সে এমন অসহায় বোধ করে নাই। এমন জটিল নাগপাশের বত বন্ধনে পে কথনও জড়াইয়া পড়ে নাই। গোটা জীবনটাই সে বৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, থানার জমাদার হইতে হুক, বেদের দলের প্রতিহন্দী, দিদির ওকঠাকুর, জমিদারের গোমন্তা, যশোদিয়া নাবা, অমি বিজেতা সদ্গোপ চাষী, এই গাঁরের লোক, এমন কি এই যে স্ত এলোকেশীর মালিক—থোদ জমিদারের সঙ্গে বিবাদ হুক হইয়াছে—এ প্রাপ্ত কোবাও সে হারে নাই। কোবাও হাতে মারিয়াছে, কোবাও ঘরে আওন দিয়াছে, প্রতিশোধ সে লইয়াছে, তাহার উপর প্রতিটি ক্রেজে তাচ্ছিলোর লাথি মারিয়া মনে হুগভীর তৃথিসাত করিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে বভাহার হুক হইয়াছে, শেব হয় নাই। শোর সে লইবেই! হার

ন মানে নাই। ভাহার উভোগেই দে গতকাল হইতে একটা নেশায় মাভিয়া মাছে। তাহার জন্তই সে গতকাল পাঁচকোশ-পাঁচকোশ দশকোশ ইটিয়াছে। তাহারই জন্ম আজ শকালে দে তাহার পাঁচহাত লখা বীল্লমটা পাড়িয়া মাজিয়া ঘষিয়া শানাইয়া সেটাকে কালনতের মত ভয়ন্তর এবং তীকু করিয়া তুলিয়াছে। রাজুকে উপলক পাইয়া তাহার নাম করিয়া বল্লমটা পাড়িলৈও আসল লক্ষ্য হইল বাবুর উপর প্রতিশোধ। কালকে গিয়াছিল উভরে একটা বড় नहीं পার হইয়া नहीं পারের একটা গ্রামে; বনজনলের মধ্যে হুর্ন্ধ ভল্লা বাংদীর বাদ দেখানে। পুরুষামুক্তমে তাহারা ভাকাতি করিয়া খাইয়া আসিতেছে। মদ খায়—গাঁজা খায়—সমস্ত দিনটা গুমায়— বাতে ভাগে বন্ধ বাবের মত, দারা রাত ভাগুব নৃত্য করে। স্থযোগ স্থবিধা পঠিলে ডাকাতি করে। ধরা পড়ে, কেল ধাটে, আন্দামানে যায়, কেছ ফেরে, কেছ ফেরে না-সেইখানেই মরে। দল প্রনেকই আছে, কিছ তা দলের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা ভীষণ মাত্রষ, তাহারা ভুগু এই श्रीलारम्ह जाकां करत नाहे वा करत ना, अ-रमन अ-रमन भगाव मातिया আনিয়াছে: পাঞ্জাবী, ভোজপুরী, পেশোরারীদের দক্ষে মিশিরাও কাজ ্করিরাছে। কয়লার কুঠি লুটিয়াছে, ন্দীতে নৌকা মারিয়াছে, ট্রেনে উরিয়া লুঠ করিয়া শিকল টানিয়া নামিয়া পলাইয়াছে। লোকটার ছুইটা বন্দুকও আছে, লুঠ করা মাল। পাত্র অনেক সন্ধান করিয়া সেই লোকটার কাছে গিরাছিল। কিছুদিন আগে আলামান হইতে ফিরিয়াছে। নদীর ধারে একটা ভাঙা পরিত্যক্ত মদন্দিদের চন্তবের উপর ঘর তুলিয়া বাদ করে। বিড় <sup>\*</sup> বিভ করিয়া<sup>°</sup>বকৈ— মালাজগে। কথা কয় না সহজে। পা**ফ** তাহার সহিত প্রাথমিক কথাবার্তা বলিয়া আশিয়াছে। দে বলিয়াছে—আমি ভেবে দেখি তুইও ভেবে দেখা কিন্তু মালের ভাগ তুই পাৰি না! তোর ভাগে লে শালার আমাটা বইল। পারু উল্লেখিত হইরা ফিরিয়াছে। তাহার দে উল্লাস-ক্লাহার দে ভরত্বর করনা আজ একটা মেমে ঘেন এক মুহুর্ত্তে বিপ্রয়ন্ত করিয়া

দিতেছে। বাহিরে যুদ্ধান্তার মুহুর্তে হারামজাদী রাজিয়া ঘরে এমন বুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, যে যুদ্ধে মুহুর্তে তাহার অবস্থা অভগরের পাকে আড়ানো কিপ্ত বাবের অবস্থার মত সকরণ হইয়া উঠিয়াছে। নির্চুর আক্রোশ তাহার পরিমাপহীন, নির্চুর আক্রোশ তাহার হনিয়ার সকলের উপর, সেই আক্রোশের ঠিক চরম উল্লোদনাপূর্ণ করনার মুহুর্ভটিতেই এক অক্রিত দিক হইতে ততোধিক অক্রিত এক আঘাত থাইয়া সে ভঙ্তিত হইয়া গিয়াছে। সমন্ত দেহ-মন যেন বর্ষর করিয়া কাঁপিতেছে।

কয়েক মুহূত পরে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনে মনে বলিল-পাক, সবুর কর, কয়টা দিন সবুর কর। তারপর সে দেখিবে। ওই বাবুর ৰাড়ীতে যে রাজে ভাওবনৃত্য করিবে, বাবুর বুকে ওই বল্লমটা বি'ধিয়া দিবে ৃ শেই রাত্রেই ইহার প্রতিকার সে করিবে। দেশ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। এবং এবার দেশ ছাড়িতে হইবে একা। কাচ্চা-বাচ্চা আর ছুইটা বউ লুইরা পালানো অসম্ভব। 'একমাত্র রাজুকে দইয়াই পালানো চলিত। মুঙলী ও ভাহার কক্সার পিঠে ছুইজনে চড়িয়া নদীর ধারের জঙ্গল ধরিয়া চলিভে পারিত। কিন্তু না, পাক সে কলনা। বাবুর বাড়ীতে ভাগুব সারিয়া বাড়ী ফিরিবে, বাজীতে ওই রাজুটাকে কাটিবে। হঠাৎ আরও একজনের কথা यत्न हरेल; हैं।, बाजुरक कोविया नहीं भात्र हरेश्वा वाभारमध्यीत व्याह्मर চুকিয়া ওই সয়াসী ঠাকুরতে কাটিবে—ভাহার পর সে রওনা হছার বি আশ্রমও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। সেই অরণা আশ্রম। খুল করিয়া ৰবিবে দে নদীগৰ্ভের বালুপথ। নদী ৰড় ভাল। পাছাড় হইতে বাহির হইয়া वरन वरन श्रीकटत श्रीकटत (म घरन) इंगिरन भत्रवन-कामवर्नत चीफानं , कां हो है बा जा हो ते भय। जा हो ते मतन भिक्र तराह की रतन (मिंक जाराह) ক্ৰা। বনে পাহাড়ে থাকেন দেওভারা, নদীতে থাকেঁ 'দেওমান্বীরা'। নদীপৰ ধরিয়া সে গিয়া উঠিবে সাঁওতাল পরগণার অঙ্গলভরা পাহাড়ো: কাপড় ছাড়িয়া লেংটি পড়িবে। সেই পুরানো বুলিতে কথা বলিবে,

দাড়ি-গোঁফ কোমাইবে না, আবার গজাইবে। গায়ে ক্রমে সেই গন্ধ উঠিতে আরম্ভ করিবে। একদিন হয় তো সেই বেদিয়ার দলটার সঙ্গে দেখাও হইয়া যাইবে। বাস্থতম।

. হাঁ। আর করেকটা দিন সবুর কর। এক রাত্রে জিনটা মাধা লইবে
সে ! বাবু, রাজিয়া, সর্যাসী। সর্যাসীটাও তাহার ছ্র্মণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
তাহার পিঠের চাবুক নিজের কপালে লইয়া লোকটা বহুত বাহাছ্রি
করিয়াছে। কাল স্ফাার সময় ফের লোকটার সলে দেখা হইয়াছিল, আজও
সকালে দেখা হইয়াছে। পাছ লোকটার সামনে মাধা তুলিতে পারে নাই।
মিটি মিটি কথা কয়, মিটি মিটি হালে ! রাজিয়া কি ?—হাঁ-হা! তিন মাধা
সে লইবে।

খবের চুকিয়া বল্লমটা লইয়া সে রওনা হইয়া গেল। বড় নদীর ধারে জললে ঘেরা ভাঙা মসজিদের উপর কাঠের ধূনিতে আগুন জনিতেছে, কেরোসিনের ভিবে জনিতেছে, বুড়া গাঁজা খাইতেছে, মদের বোতল গড়াগড়ি বাইতেছে; তাহার পায়ে পাতার মর-মর শক্ষ উঠিবামান্ত আলোটা নিভিয়া যাইবে, আগুনটার উপর একটা গক্ষর জাবথাওয়া ভাবা ঢাকা পড়িয়া আর দেখা বাইবেনা।

্চ চিলতে চলিতে পথে সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। বাছুর ভাকিতেছে। প্রামের উত্তর প্রাক্তের ঘন বন-অফুলের মধ্যে কোণায় একটা বাছুর ভাকিতেছে। কোনুবাছুর—কাহার বাছুর ?

## চাব্বিশ

ৰাছুরটা সেই সুর্বনাশী এলোকেশীই বটে। রাজ্বালা বাছুরটাকে ফিরাইরা আনিতেছিল। অনাধারে পড়িয়া থাকার মত কোতের মধ্যেও সন্ধাা হইতেই তাহার বাছুরটার কথা মনে হইয়াছে। না মনে করিয়া উপায়ও ছিল না। থিড়কীর দংখার মুখে অপরায় হইতে এ পর্যায় ভাতৃ বাউড়িনী তিনবার উকি মারিয়া গিয়াছে। রাজ্ উত্তর-পাড়ায় আছুর বাড়ীতেই এলোকেশীকে তথন রাখিয়া গিয়াছিল। ভাত্র সঙ্গে রাজ্য কাররার আছে। ভাত্র নিজেও হুও বেচিয়া থাকে, হাঁল আছে, ডিম বিক্রী করে।. আর করে দালালী—নিজেদের পাড়ার মেরেদের থালা, কালায় বালন, রূপার হু-এক পদ গহনা লইয়া মহাজন দেখিয়া বাধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াও দেয়। রাজ্ ভাত্র মারফত গোপনে মহাজনী করে, ভাত্র বাড়ীতে কয়েকটা হাঁদও কিনিয়া রাখিয়াছে, ডিম ও বাচার আধা ভাগ ভাত্তে দেয়, ভাত্ত ভাহার বাধ্য লোক, তাঁবের মাহম্বও বটে। ঝোঁকের মাথায় ও-বেলায় মধন লে বাছুরটাকে ভাত্র বাড়ীতে রাখে তথনই ভাত্ বলিয়াছিল— আমাকে ভূমি কেরে ফেল্লা রাজু দিদি! খুনে মানভড়ের জ্যান্ত গরুর বাছুর কি করে ছাপিয়ে রাখব বল্ দেখি । জান্তে পারলে মেরে হাড় ভেক্সে দেবে, হয়ত ঘরে আছল লাগিয়ে দেবে।

রাজু চমকিয়া উঠিয়াছিল —কথাটা সে বুঝিয়াছিল। কথাটা নির্জুল স্ত্য বলিয়াছে ভার। তা ছাড়া—ক'দিন এমন ভাবে রক্ষা করিতে পারিবে দে ? ভারু বলিয়াছিল—তা ভূমি এনেছ দিদি, রেখে যাও এ-বেলা। ও-বেলার কিন্তক নিয়ে যৈয়ো ভূমি। আমার ভাই ঠাইচুনো নাই। বোঝার ওপরে শাকের আঁটি তো আঁটি—পাতার কুটো রাখবার জায়না নাই আমার।

রাজু তবুও তথন রাখিয়া গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—থাক এ-ে্লাটা। ইতিমধ্যে সে চলিয়া যাইবে, যাইবার পথে বাবুদের অথবা সর্যাসীকে বলিয়া বাইবে—গো-হত্যে হবে, বাছুরটাকে বাঁচান।

কিন্ত তাহার পর অক্ষাৎ সব পাণ্টাইয়া গেল। কি যে হইল—কেন বে এমন হইল সে কথা সে বৃঝিল না, বৃঝিতেও চাছিল না, একটা ছুর্লম হানয়াবেগ তাহাকে অধীর করিয়া তৃলিল। তাহার বাস্তব-বোধ, স্কল বৃদ্ধ—এমন কি সকল ভাল-মন্দ বিচারের প্রবৃত্তিও সে আবেগে আছের হইয়া গেল। কঠিন সুক্র লইয়া সে পাছর ভয়কর নির্ভাতার সমূধে ভয়লেশশৃক্ত স্কুণজিক লইয়া

থে রোধ ক্রিয়া দাঁড়াইল। জমে জমে দে শক্তি কঠিন ছইতে কঠিন-তর হইরা এমনই কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে যে, তাহাকে আগাতে আগাতে Bঁড়া করিয়া দেওয়া ইয়তো চলিবে কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া কি অব্হেলায় ছু'ডিয়া ফেলা চলিবে না। 'সে আজ যেন পানুকে অত্যন্ত লাষ্ট করিয়া বুঝিতেও পারিয়াছে। কেষন করিয়া জানি না, পাছর মন অভিপ্রায় আজ দে, পাথীমায়ের ডিমের্ খোলার-ভিত্তের-ছানার-নড়াচড়া-ও-ঠোটের-ঠোকর-বুঝিতে-পারার মত অহতব করিতে পারিতেছে। পাহর বুকের ম্পন্সনের স্বাভাবিকভা অস্বাভাবিকভা নদীর ঘাটে স্রোত এবং চেউয়ের মত রাজুর মনে স্পর্ণ দিয়া চলিয়াছে, আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সে বেশ ্ৰুঝিতেছে, তীবনতম একটা কল্পনা পাতুর বুকের পান্দনকে ফ্রততর করিতেছে, . চোপকে—স্ফুচিত দৃষ্টিকে তীক্ষ-ভয়াল করিয়া তুলিতেছে, মুখের রেখাগুলিকে করিয়া তুলিতেছে কুটাল, কুর। আবার এলোকেশীর অন্ত ব্যর্থ অনুসন্ধানে স্বা তুপ্তরটা ফিরিয়া সন্ধার আগে যখন পাতু ফিরিল তথন রাজু দেখিল, গভ্বীর বেদনায় পাতুর অভরটা সমূখের ওই রুল্ম রস্থীন টিলাটার বর্ধা-ঋতুর ক্লের মত ভামল কোমল হইরা উঠিয়াছে, দে সবুত্ব শোভা ভাকিতেছে এলোকেৰীকে। তখন ভাহার চোখে থল আদিয়াছিল। তথন ইচ্ছাও ছইয়াছিল, হাসিয়া আখাদ দিয়া ভাষাকে বলে—আছে গো আছে। দর্মনাশী এলোকেশী আছে। কিন্তু মুহুর্তের জন্ত তাহার অভিমানও হইরাছিল। পর মুহুতেইই সেজ তাহার বিক্লৱে পাত্মর কাছে অভিযোগ করিল, পাত্ম রস্তচক্ লইয়া ভাষ্টকে শাসন করিতে আগাইয়া আদিল। রাজুও আবার কঠিন • ইইয়া সুব সহিবার অভ্য প্রস্তুত হইল।

পান্থ ভর পাইয়া প্রথম হার মানিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাজ্ব আবার হইল অভিমান। ঠিক এই সময়েই ভার আব একবার উকি মারিয়া দৈখা দেখা বিয়া তালিদ জানাইয়া গেল। ভারুর উপরে থানিকটা রাগ করিয়াই রাজু উঠিয়াখর হুইতে বাহির হুইয়া গেল। ভাত্ বলিল—নিমে যাও ভাই রাজু দিদি! যে চেঁচালে সুনাটা দিন! আনি তো ভয়ে সারা, কখন ভনতে পেয়ে থেঁটে নিমে আস্বে তোনার আয়ান যোষ।

রাজুকোন কথানা বলিয়া বাছুরটার গল্পায় আঁচল বাঁধিয়া টানিতৈ টানিতে লইয়াগেল।

ভাত্ব ভাহাকে পিছন হইতে ডাকিল-বাজু দিদি!

ভুক কুঁচকাইয়া রাজু বলিল-কি ?

ভাত্ত কাছে আসিয়া কেরোসিনের ভিবেটা তুলিয়া তাছার মুখের স্যামনে ধরিল, সংমিত বলিল—রাজু দিদি!

- --কেন 

  বলুনাকি বলছিস
- কি হয়েছে ভাই, ভোমার ?
- —কি হবে <u>†</u>
- কি হবে ? চোথের চারপাশে কালি পড়েছে। তবু চোধ ছটো ভব ভব করছে ভরা পুকুরের মত, খুব কেঁদেছ— শারাদিন কেঁদেছ, নয় ?

রাজুবলিল—আমার শরীরটা ভাল নয় ভাল্। ভোর সঙ্গে রসের কথা কইবার আমার সাধ্যি নাই আজে।

ভাত্ব তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।—কি হয়েছে ভাই। তিনবার গেলাম—তিনবারই দেখলাম ভয়ে রয়েছ। মেরেছে ?

রাজুহাসিয়া—ব। হাত দিয়া ভান বাহর উপরের কাপড় সঃ।ইয়া দেখাইয়াবলিল—এই দেখ। ⊶ ∙

গৌরবর্ণ বাহটার উপর—ঘননীল কালসিটে পড়িয়াছে, কুলিয়া উঠিয়াছে। রাজু ঠোঁট বাকাইয়া হাসিয়া বলিল—আবার বলে খুন করব। আমি হেঁসোটা দিলাম হাতে। বললাম—কর খুন। তথন পিছিয়ে গেল। আমি দেখব ভাতু, ওকে আমি দেখব—।

निहतिया ভाइ बनिन-ना-ना पिति, धटक वित्यंग नाहे।

উপ্রেক্ষাক্রিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে ঠোঁট ছুইটা উপ্টাইয়া দিয়া রাজু চলিয়া গেল। বাছুরটা এছকণ বেশ ছিল, রাজ্ব হাত চাটিতেছিল কিন্তু গলায় টান পড়িতেই বোঁড়া পা লইয়া জ্ব্ত চলিবার শক্তির অভাবে চীৎক্রি স্ক্ ক্রিয়া দিল।

ও-বেলার রাজ্ সর্বনাশীকে কোলে তুলিরা আনিরাছিল। কিন্তু সারাদিন আনাহারে পালিয়া এবং নির্যাতিন সন্থ করিয়া শরীরটা এ-বেলার ভাল নাই।
নহিলে কোলেই তুলিয়া লইত। কিন্তু ওটাও যাইবে না, যাইতে পারিবে না
বেচাব্রী। অগত্যা রাজু বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া লইল। ঠিক সেই মুহুর্তেই
পাছ সেই পাঁচ-হাত লখা বল্লমটা হাতে অক্কারের মধ্যে গৈতের মত
ভাহার সাম্নে দাঁড়াইয়া বলিল—হঁ। শালী।

রাজ্ও তাহাকে মুহুর্তের মধ্যেই চিনিয়াছিল। কিন্তু সে বিলুমান্ত চঞ্চল

ইইল না। ধিরদৃষ্টিতে তাহাৰ মুখের দিকে চাহিয় কলিল—কোবা যাচ্ছ তুমি ?

সেকবার অবাব না দিয়া পাহ বিদল—শালী সারাদিন উপোস করে

আছিস লয় ? হঁ। উপোল ক'রে শাতুর ঘাড়ে করতে ক্যামতা বাকে ! শালী !

রাজুবেনন ভাতুর কবায় হাসিয়াছিল, ঠোট উন্টাইয়া তেননি বিচিত্র

ভঙ্গিতে হাগিল।

পান চাপা চীৎকারে বলিয়া উঠিস—নোড়া দিয়ে দাঁত তেঙে ঠোঁট ছেঁচে ওই হাসি তোমার বার করে দোব হারামঞ্জানী!

— তাদিয়ো । রাজু আবার হাসিল। কিন্ত তুমি বাবে কো**ণা ? এই** শক্ষাং সমন্ত গলা চেপে কথা বল্ছ তুমি ?

পাত্ন ক্ষেক মুহূৰ্ত শুদ্ধ গাকিয়া গেল। তারপর উন্তরে পান্টা প্রশ্ন করিল

--বাছুর পেলি কোগা ? কোগা ছিল ?

. রাজু বিলুমাত্র ভয় না করিয়। বলিল—গো-ছভ্যের ভয়ে ওকে আমি অব্কিয়ে রেখেছিলাম।

পামু সবিশ্বরে বলিল—ওকে আমি মারতাম ?

—না হয় কৰাইকে বেচতে ! আজ তোমাকে বিশাৰ ছিল না। কৰঃ শেষ করিয়া বাছুরটাকে কোল হইতে নামাইল; পাছুর হাত চালিয়া ধরিয়া বলিল—কোণা যাবে তুমি ?

গন্তীর স্বরে পাস্থ বলিল—হাত ছাড়া।

- -- না, কোপা যাবে তুমি ?
- যাব সে এক ছায়গা।
- জারগা ছাড়া মাত্র যার না। কোন জারগা ?

পাত্ম বলিল—তোর মরণ-পাখা উঠেছে রাজু—তোর মরণ-পাখা উঠেছে।

— উঠেছে। পাথার আগুন ধ্রিয়ে ডোমাকে পুজিরে ছারথার করব ব আমি। বল তুমি কোথা যাবে ৪ কাকে খুন করতে যাবে ৪

পাছ চমকিয়া উঠিল।

রাজু বলিল-বল 🕈

পাছ এবার বলিল—হাঁ—হাঁ। খুন—খুন! তিন খুন করব আমি । তিন খুন!

রাজ্ শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিরা উঠিল—না'। যেতে পাবে না ভূমি। স্বামাকে খুন ক'রে—

- ই।— ইন। তুকেও বাদ দিব না। তুইও বাদ যাবি না। ই।-ইা। আনগে লিব ওই বাবুর মাধা। আছকারের মধ্যে পাছর চোব অলিয়া উঠিল। — না।
- —হাঁ—হাঁ! তারপর লিব তোর মাথা! অন্ধকারের মধ্যে পাহর সাদা দাঁত বক্ষক করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল-আমাকে খুন কর তুমি-

ৰাধা দিয়া পাস্থ বলিল—তা পরেতে লিব ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাৰা। রাজ চীৎকার করিয়া উঠিল—না।

পাত্ম হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে বাবুর বাদে লিব ওই সংগ্রামীর

্ৰাণা। তাৰপৰ তৃ। সে বাঁকি দিয়া ৰাজ্ব হাত ছাড়াইয়া চলিতে আৰম্ভ কবিল।

রাজ্বলিল—শোন! শোন! ফের বলছি ফের!

পায় ফিরিয়া আলিল। নির্ভর ভাবে কৌতুক করিরার জন্তই বোব হয়
 ফিরিয়া আলিল।

কাজু তাহার হাত ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিলা ফেলিল।
পাম অবাক হইয়া কিছুকণ তাহার মুখের দিকে চাহিমা থাকিয়া বলিল—
হাত ছাড়া তুকে কাটব না। ছাড়া

\*--ন। ভূমি আমাকে কাট। কিন্তু এ পাপ ভূমি করতে পাবে না।

- —পাপ ৽ দাঁতে দাঁতে ঘৰিয়া পাত্ন বিজ্ञালাপ 

  বাবু আমাকে চাবুক
  মেলে, আমাকে জ্তা মেলে—আমার জ্বিমানা করলে তাতে পাপ 

  শ্বন না 

  শ্বামার পাপ 

  ব্বং 
  পাপ 

  শ্বামার 

  শ্বমার 

  শ্বামার 

  শ্বমার 

  শ্বমার 

  শ্বামার 

  শ্বমার 

  শ্বমার 

  শ্বামার 

  শ্বমার 

  শ্বমার 

  শ্বামার 

  শ্বমার 

  শ্বমার
  - —সে পাপের সা**তা** ভগবান দেবেন—
- 🔪 —ভাগ। আমি দিব। আমার নিজের হাতে আমি দিব।
- **ों** —मा—मा—मा।

পাত্ম পশুর মন্ত একটা জুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল I

রাজ্ও পাগলের মত সেই মাঠের মধ্যেই ভাহার পারে মাধা কুটিভে লাগিল। বর্ষর,পাহও এবার কেপিয়া গেল। সে রাজ্ব মাধার উপরে লাধির উপর লাথি মারিতে হক করিল। গোটা কল্লেক লাথি মারিয়া সে হল হল করিয়া চলিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া একবার চাহিল না প্রায়া।

কিছুক্দ পর ভার আসিয়া রাজ্কে তুলিল। কপাল কাটিয়া গিয়াছে,
নাক দিয়াও রক্ত গড়াইতেছে, রাজুর কালো চুলের য়াশি খুলিয়া খুলায়
- বিপর্বান্ত হইয়া ধ্বর হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ভায়্ আসিয়া আড়াকে
লিডাইয়া বব দেবিয়াছে।

রাজু লজ্জার মরিয়া গেল I

ভাছু রাজুর ভাবের লোক। তাহার কাছে কোন কথা তাহার গোপন নাই। কতজ্ঞনের কত দৌত্য ভাছু ভাহার কাছে নিবেদন করিয়াছে। বছর ঝানেক আগে পর্যায় রাজু ভাহার পছল্মত দৌত্য মধ্যে মধ্যে গ্রাহ্নত করিয়াছে। বংসর খানেক এ সবে কেমন অফচি জন্মিগছে। কিন্তু রসিকভা চলিত ছুই স্থির মধ্যে। ভাছু কোন দৌত্য আনিলে সে হাসিত, রঙ্গও করিত কিন্তু শেবে অপ্রাহ্ম করিয়া বলিত, না; সেই ভাহুর কাছে তাহার কজ্জাটা যেন চরম হইয়া উঠিল। মনে হইল ভাছু যখন দেখিল তথন পাছু ভাহাকে মারিয়া শেষ করিয়া দিয়া গেল না কেন ?

ভাত বলিল-ওঠ।

ভারপর বলিল—রাজু দিনি তুমি চলে যাও; তুমি চলে যাও! ছি-ছি-ছি কপালের নেকন তোমার! কৃতজন সাধছে—ওই গাঁষের ময়রা জমাদার বলে—আবে তো পাঞ্চী পাঠিয়ে নিষে যাব।

রাজু নি:শব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় পরা, রাজু কাপড় ঝাড়িস বার ছই; কাপড়ের ধূল। ঝাড়িয়া উড়িয়া অন্ধকারকে গভীর করিয়া তুলিল। পিছনে যেন একটা আবরণ তুলিয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ভাতু ডাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া জিভ কাটিয়া বলিল—মরণ। এই বরসে মজ্পলে তুমি! হায়-হায়-হায়!

**रमछ ठिम्हा (शन चालनात वाड़ीत निरक**!

এলোকেশী দূরে উত্তর মাঠে ভাকিতেছিল। ঝোঁড়াইরা পা টানিতে টানিতে দে চলিয়াছে।

পায় নাড়াইল। কি বিপদ! রাজু ছাড়িল তো এটা সল ধরিয়াছে। ভাহাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে। সামাঞ্চ কণ নাড়াইয়া সে আবার চলিতে হার করিল। থাক—পিছনে পড়িয়া থাক। এই নির্কান মাঠেন এই রাত্রিকালে উহার নিয়তি ঘনাইয়াছে। ভাহার উপর পাহর কি হাত আছে! শিয়ালের পালের নজরে পড়ার অংশকা। নজরে পড়ারও; প্রয়েশ্বন্দীর ই, যে মরণ তাক ও নিজেই তাকিতেছে—সেই তাক ওনিয়া
এতকণ ফ্লাঠের মধ্যে এখানে ওখানে শেয়ালগুলা কান খাড়া করিয়া দিক লক্ষ্য
করিতে প্রক করিয়া দিয়াছে। পাছর অহ্মান মিধ্যা নয়। একটা চতুলাদ
তাহার পাশ দিয়াই ছুটিয়াশ্যল। বাছুটার তাকেরও বিরাম নাই। রাত্রেই
ফিরিবার পথে পাহ একটু খুজিলেই কয়ালটা দেখিতে পাইবে। আ:—ছি!
ছি! ছি! মে আবার দাড়াইস। এবার ফিরিল।

ভাষার চোধের উপর ভাসিভেছে বাছুরটার চোধের সেই দৃষ্টি। আ:—
ছি-ছি-ছি ! আজ রাজুর হাতে যথন চিমটি কাটিয়া ধরিয়াছিল ওখন ঠিক
এমনি চাছনি চাছিয়াছিল সে। ভারপর চোধ মুদিয়াছিল। ভার চোধে
ভখন আগুন অলিয়াছিল। এই অক্কবারের মাঠের মুধ্যে আবার সেই চাছনি
চাছিয়াছে রাজু। আ:—ছি-ছি-ছি!

দ্বে করেকটা শেষালশ্চুটিতেছে। বাছুরটা চীৎসার করিতেছে। পাস্থ ছুটল। একবার বল্লনটা উঠাইল—পাশেই একটা ছুটল শেরাদের দিকে! কিন্তু পরক্ষণেই নামাইরা লইল। খাল্ল আর খাদক। বনের পশু। পাইলেই খাইবে। না খাইলে পাইবে কোপার ? এই তো বিধান! উহারা বার্ নয়, ঠাকুর নয়। শেয়ালে শেয়াল ধরিয়া থায় না। মানুষে মানুষের বুকের খাঞ্চ চোবে।

এলোকেনী মাঠের একটা উঁচু আল-পথ হইতে পড়িয়া গিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দূরে দ্রে অন্ধকারের মধ্যে ছারার মত চতুপদ প্রিতেছে। বাধ হয় আগাইরা আগিতেছিল। পাহকে দেখিয়া থামিয়া গেল। এলোকেনী ভয় পাইয়াছিল। পাহ্ম লেকে ধরিয়া ওটাকে থাড়া করিল। বাছুর এবার ফোঁস করিয়া নিখাস ফেলিল। প্রচণ্ড বিরক্তির সহিত সে নির্বোধের মতই চারিনিকে তাকাইল। বাছুরটাকে কোগায় পোঁছাইয়া দিয়া সে রওনা হইতে পারে। পশ্চিমে প্রে উতরে মাঠ অন্ধকার একাকার ইইয়া গিয়াছে। কতদ্রে যে গ্রাম বনরেগা তাহা বুঝাই বাম না। দক্তিনে

অদ্বে তাহার গ্রাম। পশ্চিম-দক্ষিণ গ্রাম প্রাক্তে তাহার বাগনেও দেখা ।
যাইতেছে। ভাহার পাশে ৬ই টিলাটা। সে বাছুরটার পাশে বসিল।
বাছুরটার মত ভাল আর কোন জীব সে পৃথিবীতে দেখে নাই। যে নির্ভূর
প্রহার সে তাহাকে করিয়াছিল—তাহার পরই এমনভাবে হাত চাটিয়া
ভালবাসা জানাইতে কেহ পারে বলিয়া পাতুর ধারণা নাই। কিন্তু আজ
সে ভালবাসাই বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে।

এই অবসরটুকু পাইয়াই বাছুরটা তাহার পিঠ চাটতে হুরু করিয়াছে। পাহু গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। চল্—হারামজাদী! চল্।

ৰাছুৱটাকে ঘাড়ে তুলিয়া সে উঠিমা পড়িল।—চল্।

খানিকটা দূর আসিয়াই সে আতক্ষে বিজ্ঞারিত দৃষ্টিতে সুলুবের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

আগুন! লক্সক্ করিয়া আগুন জলিতেছে—নাচিতেছে! একি কোন তক্না শরবনে আগুন লাগিয়াছে? ও: দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলাটার ধারে! তাহার মধ্যে, তাহার ঘরে। লকলক, করিয়া নিথা উঠিয়া নাচিতেছেঁ। বৈশাধ মাস, বৈশাথের আগুন শিবের কপালের আগুন! অন্ধকার লাল হইয়াছে। বাতাসে এখানে পর্যান্ত উত্তাপ আসিতেছেঁ কিন্তু এ কি হইল ? তাহার ঘরে—তাহার টিনের ঘরে—আগুন! খড়ের গোয়াল আছে। আটি-বাধা, শর আছে। কে? কে? কে দিল আগুন! রাজ্!রাজ্!শহতানী শোধ লইয়াছে। গুঃ এামঞাত বাছুরটাকে ফেলিয়া দিয়া উন্নত্তের মত বল্লম হাতে সে ছুটিলা।

व्याखन व्याखन । देवनारथत व्याखन । माँ फारिया श्रृष्टिर छ हन्।

— আমি জানতাম! আমি জানতাম! আমি জানতাম! আ:—আ:

—আ: সর্কনাশী বুকের আগুন গায়ে লাগাল? ভাতৃ ছুটিতেত্ত ভাতার
সামনে।

আগুনটা আছাড় খাইরা পড়িয়া গেল।

আহ্বি অতিক্রম করিয়া পাছ ঘরে আসিরা পৌছিল। ছই চারিজন-লোক অমিয়াছে। আরও লোক আসিতেছে, সেল বট বুক চাপ্ডুাইতেছে — ওপো নিদি, কি করলি গো! ওপো নিদি—ও দিদি গো;

বড় ছেলেটা টেচাইভৈছে—ওগো মেজ মা গো; ওগো—মেজ মা, কেনে পুড়লি গো।

পাছ হততথ হইরা দাড়াইয়া বহিল। রাজু? রাজু পুড়িরাছে? পুড়িতেছে? রাজু? রাজু? বিলাসিনী রাজু? চুরণী রাজু? ভেঙী-দান্দী রাজু! রাজু? রাজু!

ভাত্ব এবং করেকজনে রাজ্ব জলত কাপড় ছিঁ ডিয়া ফেলিতেছিল। শেশ বউ হঠাৎ নেই জলত কাপড়ের টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পাগলের মতই পাত্মর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল্ল—পোড়—পোড়, তুইও পুড়ে মর।

় পা**তু** পুড়িল না কিন্তু উত্তিৰেপ পাণবের মত সশকে ফাটিরা মাটির উপর অমহাড় খাইয়া পড়িয়া পেল।

্ ভাতু আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—রাক্ষ্যকে ভালবেসে পুড়ে মলি শেষে। রাজু—রাজু—রাজু দিদি!

গাঁরের লোক ভাঙিরা আসিল। পাছর উপর কঠিন নির্চুর অভিসম্পাত অজন্ত বর্ধণ করিল। তাহাকে কেহ আন্ধ ভর করিল না, পাছর বরের কথা বুলিয়া অনধিকার চর্চা মনে করিল না। স্থনীর্ঘ দিন এই কথাটারই গণ্ডী টানিয়া আপন ঘরে রাজ্কে সেজ বউকে ছেলেকে মহিষকে কুকুরকে ইজ্জামত ঠেলাইয়া নির্ঘাতন করিয়াছে। যদি কেহ গণ্ডা অতিক্রম করিয়া আদিয়াছে তাহাকেও জ্'চার ঘা দিয়াছে—অস্ততঃ বাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে।

ুক্ষেকজন বলিল—ধর হারামজানা রাশসকে, হাতে পায়ে বেঁধে—বে তেরোসিনটা আছে এখনও গায়ে জেলে দাও—ওই আগুন বহিয়ে দাও।

ভারত সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে! বলিয়াছে—লাধির উপরে লাধি। মাধার ওপরে। দোষ কি ? না—ও বলে বাবু আমাকে চারুক মেরেছে— ছরিমানা করেছে আমি তাকে খুন করব, নমোনার্যুয়ন বাবা ।
ভার হয়ে দেই চাবুক থেয়েছে তাকে খুন করব। রাজু দিদি বলৈছে নাতা
পাবেনা, দোবনা আমি তোমাকে সে পাপ করতে। এই বলে—তবে
তোকেও খুন করব। তিন খুন করেলা বলে রাক্সের মত দাত হটমই
"ফ্রেউঠল।

স্মৰেত জনতা প্ৰতিবাদে কোধে ক্ৰমণঃ অধীর হইয়া উষ্টিতেছিল। একজন ৰসিল, থানায় খবর দাও। ভাত্তোকে বলতে হবে সব কথা। তুই নিজে কানে ভনেছিল।

পাছ কোন কথা যেন শুনিতেই পাইতেছে না। একবার সে আছিড় খাইয়া পড়িয়ছিল—তাহার পর উঠিয়া রাজুর পোড়া দেহখানার কাছে বিসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে শুধু চিরুকটা ধর ধর করিয়া কালিতেছে। বুকের মধ্যে একটা কিসেরু পাধর যেন 'উতল-পাতল' করিতেছে। গলার কাছে একটা ভাক যেন পধ না পাইয়া সেইখানেই মাথা কুটিয়া মরিতেছে। রাজু, রাজ্মা, রাজু, রাজুরে!

ভাত্ব আক্ষেপ করিতেছিল,—আমি জানতাম, এমুনি একটা কিছু হবে— তা জানতাম আমি। রাজু দিদির ভাবগতিক দেবে ব্ৰেছিলাম আমি। বছরধানেক থেকেই অসন্তব মতিগতি হয়েছিল। ওই রূপের মেয়ে, ওর ঘরে সালে, না থাকে ? রোগের সময় হঃসমরে ঠাই দিয়েছিল—ভাই থাক। বলস্ত আমাকে। কিন্তু বছরখানেক—কি যে হ'ল—? নেকন। ্রেছন ছাড়া কি ? নইলে রাজুকে নাকি ওই রাজ্বের টানে পড়তে হয়, ওই পিশাচে নাকি মজে ?

একটা দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া সে বলিল—জিনিষ যে বড় খারাপ। ও ছুঁলে আর রক্ষে নাই। দেখলাম অনেক। চোথের নেশা, নতুনের নেশা, ছ'দিনের নেশা, দল দিনের নেশা, কভ দেখলাম। কিন্তুক এই নেশা—রাজুকে যা পেলে শেষকালে—

কে একজন তালাকে ধমক দিল—কি আবোল-তাবোল বক্ছিল ?

কৈ প্ৰিয়া বলিল — ভালবাসা গো, ভালবাসা ! আ:, ভালবেসে পুড়ে ।

মরল ছুঁড়ি।

ভারর কথাই হয়তো সত্য। হয়তো নয়, ওই হথাই সত্য। নহিলে কি কেহ এমন অবহেলাভরে আঙনের আসা দেহে ধরাইয়া নিজেকে পূড়াই স্পূদিন্তে পারে ? ভাল না বাসিলে রাজু কি এমন নির্মোধ হয় বে, নিজে বিরয়া পাহর মত পাযওকে হুঃথ দিবার, কালাইবার করনা করে ? নিজেকে হুঃথ দিলে—তালবাসার জন হুঃথ পাইবে—এ বিচিত্র আবিহার—এই বিচিত্র বছচির। ও বস্তকে যে সত্য করিয়া পাইবাছে বা ওই বস্তু সাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—সেই পারে—এমন অবহেলাভরে নিজেকে ছাই করিরা ফেলিতে! আর যে পায় এই হুর্লভ সামগ্রী—তাহার নিসংশয় প্রমাণ দিয়া যে এমনি করিয়া মরে তাহার জন্ম গোটা বান্তব সংসারের মাহুষ কাদিয়া সারা হয়— চোখে জল আপনি আসে। বান্তব সংসারের মাহুষে অন্তরে অন্তরে এই ভুঞা হাহাকার করিতেছে জন্ম হুইতে মৃত্যু পর্যাক!

়ি গোটো গাঁয়ের লোক পউত্তেজনা ভ্লিয়া—পাসুর উপর ক্রোধ ভ্লিয়া— চোধ মুছিতে লাগিল।

পাস্থ ঠিক তেমরিভাবে বসিয়া আছে।

े भूनिम चानिश्वा राज !

• পাছ দারোগার মুখের দিকে চাহিল। আন আবে তাহার এক বিলুভয়
নাই, ক্রোধ্র নাই। অধু একটা দার্থনিখান ফেলিল। বোর হয় এই প্রথম
দীর্থনিখান ১•

' — সরে ;ু সরে ভাই ; পথ দাও।

• নুমোনারায়ণ বারা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ুপাত্ব এতক্ষণে অর ঝর করিয়া কাঁদিরা ফেলিল। নমোনারারণ ঠাকুরের

কর্পালের দাগটা আজও মিলার নাই। কালো দড়ির মুতু ক্টিরা বি

পাছর গলায় এবার কথা ফুটিল—ও্যুপ বিনুদ জানেন বাবা ? রাজুকে—।
ভিমিরময়ী রাত্রি, দীর্ঘ—হুদীর্ঘ যেন একটা গুগ —একটা শতাকী না তারও
চেক্ষেণীর্ঘ সহআকা—বহু সহআকোর মত দীর্ঘ। পাহর তাই মনে হইল।
উপবে কৃষ্ণপক্ষের আকোশে কত তারা, কয়টা তারা খসিয়া গেল, পাছ
রাত্রির আকাশের দিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দারোগ। স্বর্তহার রিপোর্ট লিখিতেছেন।

নমোনারায়ণ বাবা লিখাইতেছেন।—গুনের কথা ? তিনি হাসিলেন। বলিলেন—হয় তো—বলেছিল। হয় তো করত। কিন্তু করে নাই, আর—। নাং আরু করবে নাং

পাত্র একবার নভিগ না পর্য্যস্ত ।

আকাশের দিকে চাহিয়া সে কণ গণিতেছে; চোখ দিরা অনর্গল জন্ত্র পড়িতেছে। এই অসহনীয় দীর্ঘ রাত্রি কখন শেব হইবে—তাহারই জন্ত সে প্রভীক্ষা করিতেছে; সর্মানজি নিঃশেষিত অসহায় হ্র্মলের মতই সে প্রভীকা করিতেছে।

## সাতাশ

পান্নর কাছে রাত্রিটা সত্যসত্যই দীর্ঘ, স্থণীর্ম রাত্রি। তথুই কি তাই ?
সে কি রাত্রি—সে তথু পাহুই জানে। জন্ম হইতে জনাজ্বরের অঙ্করিউনি
কালের মত দীর্ঘ উদ্বেশমর্ম, অনোঘ দওপাতের যাতনায় দৃংথে জর্জর,
বিষ্টু, কালাল্বরের বিপ্লব রাত্রির মত জটিল, বিশ্র্মল। স্থণীর্ঘ রাত্রি শেষ্
হইল। পাহু একটা নিঃখাস ফেলিল।

রাজ্য মৃতদেহের উপর তাহারই সবচেয়ে প্রিয় শাড়ীখানা ঢাকা দেওয়া ইয়াছিল। স্থ্যালোক আসিয়া আর্ত দেহের উপর পড়িতেই, পায় ঢাকা ্পুলিয়া রাজ্ব মুখনা ভাল করিয়া দেখিল। মার হাসিয়া রাজ্তেই প্রেম ক্রিল—হাসহিস ? আমার দৃঃপুরেন্ধ ? আবরণটা আবার টানিয়া । ঢাকা দিল সাজ্ব মুখের উপর।

্ছেলেটা স্ক্রীমনের পাহর দিকে চাহিরা দেখিতেছিল, দেজ বউও অবাক হইরা গিরাছে। পাহকে যেন চেনা যাইতেছে না। কঠ-কত-কজ বয়সু যে হইরাছে অহমান করা যায় না, পাহর বয়সের যেন গাছ-পাণর সহ

. সন্ত্রাসী সমস্ত রাত্রিই ছিলেন। তিনিই স্থরতহাল তদক্ত শেষ করাইয়া দারোগার কাছে শবের শেষজ্ঞতোর অন্ত্রতি লইয়াছেন। পায়ুত্ব বৈশ্বব ধর্মানলছী,—সেই অন্ত্রায়ী সমাধি দিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। সকাল ছইতেই তিনি বলিলেন—আমি চলি বাবা।

পারুঙ্গু সঞ্জ চক্ষে তাহার দিকে তাকাইল। কোন কথা বলিতে পারিল না। বাবাজী চলিয়া গেলেন।

গ্রা বরতিনেক বৈষ্ট্রৰ আছে; বাবাজীর ব্যবস্থাম তাহারা সাহাধ্য কুরিতে আসিমাছিল। খোল বাজাইমা নাম সংকীর্ত্তন হাফ হইল। সামনের উলাটান্ত রাত্রেই সমাধি ধ্যাড়া হইমাছে। ওইখানেই রাজ্ব সমাধি হইবে। শব্দেহ পান্ত একাই বহিল, আর কাহাকেও প্রয়োজন হইল না, পান্ত রাজ্কে শব্দাহার হুই বাহুর উপর শোমাইমা বুকের কাছে ধরিমা বলিল—চল!

সমুধি দিরা স্থান করিয়া সে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। রাজি প্রহর-খানেকের পর সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। বাড়ী ছইতে বাহির হইয়া গিয়ারাজুর সমাধির পাশে বসিল। সকালে আসিয়া আবার ঘরে চুকিল।

- ভাহার পর কত দিন চলিয়া পিয়াছে ! দেনক দিন, বংগর-ছ্য়েকেরও \_ বেশী।

ুশুশানেশ্বরী মালের আ্রামে নমোনারায়ণ বাবার সমূরে পাছ সেদিন শুসিয়া বসিল। ুবাবাজী মিতহাসি হাসিরা বলিনেন—এস!

## ্তিহ্ন-তপস্থা

পান্ধ তাহাকে প্রণাম করিল। হাত জোড় ক্রিরা বলিল—ভোষার বিমতি নিতে এলাম।

আন্তর্গ্য-পর্মাণ্ড্যা! এ কঠবর পাত্মর দে কঠবর না তি ভাবা দে ভাবা নর। স্বরের মধ্যে সঙ্গীতের স্বর—ভাবার ভালন্যার লালিত্য। তথু স্বর নয়—ভাহার সর্বান্তনিই যেন আগেকার পাত্মর নর। এমন পরিষ্ট্রেন কেমন করিয়া ঘটিল—কি করিয়া ঘটিল—কেই বুরিতে পারে রা, তথু বিস্মার ঘটিল—কি করিয়া ঘটিল—কেই বুরিতে পারে রা, তথু বিস্মার ঘটিল—কি করিয়া ঘটিল কেই বুরিতে পারে রা, তথু বিস্মার ঘটিল কি করেয়া ভালার দেহ-বর্ণে রূপান্তর ঘটিলাহে, কুলেন্থ রঙ গৌরবর্ণ হয় নাই কিন্তু একটি পাত্মর-ত্রী দেখা আহিছে। তাহার চাম্মড়া শিধিল হয় নাই কিন্তু সে কর্কশভা নাই—ক হইয়ারছ। তাহার চাম্মড়া শিধিল হয় নাই কিন্তু সে কর্কশভা নাই—ক হইয়ারছ। সারা অবয়বটাই যেন ভাঙা-চোরা হইয়া গিয়াছে। চোয়ালের বুল উক্ত কঠোর হাড় ছইটা ভাঙিয়া বুলিয়া পজ্মিছে। বিশীণ মুখে মোটা নাকটা পর্যান্ত খাড়া হইয়া উর্টিয়াছে। পাত্মর চোবে শান্ত দৃটি, একটি বিচিত্রে আভাস ভাহাতে দেখা যায়—মনে হয় সজল একটি তার আহয়হ টলমল করিতেছে। পাত্মর গলায় ত্লগী-কাঠের মালা, নাকে কপালে তিলক;—সে পাত্ম যেন এই জন্মই এক অভিনব গর্ভবাস অতিক্রম করিয়া অন্যান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

এই কিছুদিন পূর্বে। একটি বিশাল প্রৌচ আসিরা তাহার দোকানের সামনে দাঁডাইল। দ্বির দৃষ্টিতে সে পায়র দোকান ও পায়র দিকে চাহিয়ার দেখিতেছিল। পায় তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিল। তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল, পায় এই শিক্ষেরা বারালার পরিসরের সহীর্পতার অবিধার একা তাহার হেঁসোটা সইয়া লড়িয়া তাহাদের হঠাইরা দ্বিরাছিল। সামনে ছিল যে লোকটা, অভকিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে হেঁস্যের কোপ হইতে মাথা বাঁচাইবার অভ হাত তুলিয়াছিল, হেঁসোথানা ধরিবার ছেটা করিয়াছিল। হেঁসোর কোপে তাহার তিনটি আয়ুল বিস্ক্রেন দ্বিরা সেপ্রাদে বিটিয়াছিল বটে কিন্ত ওই আয়ুল-কাটার অভ ধরা-পড়া এডাইতে পারেশন বিটিয়াছিল বটে কিন্ত ওই আয়ুল-কাটার অভ ধরা-পড়া এডাইতে পারেশন বি

পাহ রামারণ পঢ়িতেছিল। লোকটিকে সে চাজিল। লোকটি ভাই কাছে সাধীয়া বলিলা-ভূমি কি ভার ভাই ক্রেদ কোথা ? পামুদাযদিখান কেলিয়া একটু হানিয়া বলিয়াছিল—দে নাই।

-মরেছে 🖠 আ: ! লোকটি মা কালীর বার মোবণা করিরা চলিয়া निवाहिन।

গ্রীমুনিজেও জানে এ ছার জন্মান্তর। লোকেও ভাই বুল। নারায়ণ বারাও তাই বলেন। বলেন-পুরাণের পাল জান/বাবা 🗲 সমুদ্র महत दंशु-- जाटक (नारव डेर्जून रमारम , विष ! निव द्वारे विश अगुरुख মত পান করলেন; পান করেই তিনি চলে পড়লেন। তথন শিকাণী এলে जारक द्धारण जुरल निरम्न ही श्रम् निरम्ब छन शांन कर्नारलन। छरन ছিল অমুত্ৰ শিব চেতনা ফিরে পেলেন। সেও তো এক জনাল্বর বাবা। প্রাণক্ষের আমার জনান্তর তেমনি রাজু বেটির মধ্যে <u>।</u> ওরা ভো সামার नम् नाता। निवानी-उन्नानी-देवकरी-राध-काली-क्रमहाजी-मवादरे धकरू अकरू ওদের মধ্যে আছে যে।

ै নমেনারায়ণ বাবার কাছে পাছ দীকা লইয়াছে। তাঁহার এত স্ব তত্ত্বপাসে বৃঝিতে পারে না, বৃঝিতে চায়ও না, তবে রাজুর জীবনের ধ্বধ্যেই যে তাহার পুনর্জন হইয়াছে এ কথার মত সত্য আর কি আছে ? ভাহার চেয়ে এ কুণা বেশী কে জানে, কে বুঝে ? সে আপন মনেই কণাটা ভাবে •অমূভৰ করিয়া ঘাড় নাড়ে। চোথ দিয়া জলও গড়াইয়া পড়ে। মনে পড়ে নে কি কষ্ট ! সে কি যন্ত্ৰণা !

দিলের প্র দিন অন্ধকার ঘরে সে কাটাইয়াছে; রাত্তির অন্ধকারে বনিয়া -ধাঝিত রাজুর সমাধির পাশে। রাজ্ব মৃত্যু-রাত্তির তিমিরময়ী স্বৃতিকে শীর্ষ হুইতে স্কুরীর্য করিয়া চলিয়াছিল। সেজু বউ বলিত—কেপিয়া গিয়াছে। সকলেই বিখাস ক্রিয়াছিল—পাতুর মাধা ধারাপ হইয়া গিয়াছে।

र्का९ क्लिमिन।

46000

রাজি শেব হইবা আন্মান্তে, নালে। কৃটিতেছে, নাজুর স্মানি হইতে

কৈ কিরিতেছে বরে, তাহার জেই পিড়িল সামনের বড়ক দিয়া সাপুর সারি
লোক চলিয়াছে। মেদে-পুক্র-বালক দলে দলে চলিয়াছে; কিনি কোনাল
মাধার কুড়ি। কল্বন করিতে করিতে চলিয়াছে। নমেজুনারায়ণ বাবার

কৌনি বাধ বাধার কাজ স্ত্রক হইবে আজ। অন্তর্ত দশ কাজার লোকের
কোনাল কুড়ি চারিদিন পড়িতে হইবে, তবে সে বাধ হইবে। সুই বাধ।
মান্ত্রি সারি চলিয়াছে। তাহার বৈন আর শেষ নাই। দার্যদির প্রের আজ
দে কোনাল কিমা বাহিরে আসিয়া সেজ বউ এবং বড় ছেলেকে ক্লিল—
চল্ কুড়িং নিরে চল। দীর্ঘলাল প্রে হ্যা লাকিত নদীর ধাকে মান্ত্রের
ক্রম্প্রমি সাহির মধ্যে মিশিয়া যেন বৈ নদীর ভটপ্রান্তে নৃত্র করিয়া
ভূমিষ্ঠ হইল।

পায় কাজ করিতেছিল। সর্যাসী তাহার প্রিঠের উপর হাত রাখিলেন।
পায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাদিয়া ফেলিল। সর্যাসী তাহার পিঠের
সেই বেতের দাগের উপর হাত বুলাইয়া বুলিলেন—গর্ভবাস শেষ ধুশ্
বাবা ?

পীমুকধাটাব্যিল না। ওধুকাদিল। সন্যাসী বলিলেন—কাজ কর বাবা। নৃতন জন্ম হয়েছে—কাজ কর।

সন্ধ্যার পাত্ম শ্বশানেশ্বরী আশ্রমে গিয়া উঠিল। বলিল—রাজুকে জিরে দিতে পার বাবা ?

সল্লাসী তাহার সারা অংক ৩ গুলেহের স্পর্শ বুলাইয় দিছেন। কথা বলিলেন না।

পাত্র তাহার হটি হাতু জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাবা !

সন্নাদী বলিলেন—না বাবা ু ক্কেউ পারে কি-না জানি না, ভবে আহি পারি না।

পাছ কিছ ছাড়িল না। দিনের পর দিন নমোনালায়ণ াবার ব্রীছে

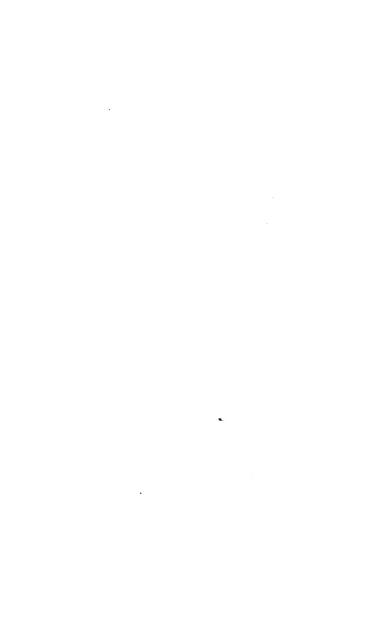